

# হত্যাকারী কে 🤋

Whip me, ye deviation

From the possession of the hevenly sight!

Blow me about in winds! Roust me in sulpher!

Wash me in steep-down gulf of liquide fire!

O! Desdemona! Desdemona! Dead? (O! O! O!

Dodd's Beauties of Shakepeare.

# গ্রন্থকারের

অন্যান্য গ্ৰন্থ

মায়াবী
মনোরমা
মায়াবিনী
পরিমল
সতী শোভনা
জীবন্ম ত-রহস্য
হত্যাকারী কে
নীলবসনা স্থন্দরী

প্রণয়ে প্লেগ (यन्र४)

শ্রীপ্তরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০১ নং কণ্ডযালিস ক্লাট

অথবা গ্রন্থকারের নিকট ৭ নং শিষবঞ্চার লেন যোড়াসাঁকো, কলিকাডা।



# হত্যাকারী কে ?

*উপন্যা*ষ্

## গ্রীপাচকড়ি দে-প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ,• চত্থ সহস্ত্র

#### CALCUTTA:

## THE BENGAL MEDICAL MERARY

201. CORNWALLIS STREET

1907.

মূলা ॥৵ মাতা।

# PUBLISHED BY GURUDASS CHATTERIEE. BENGAL MEDICAL LIBRARY 201, Cornwallis Street, Calcutta. PRINTED BY Nov. PAUL, "INDIAN PATRIOT PRESS 70, BARANASI GHOSE'S STREET, CALCUTTA LLUSTRATED BY R. G. DASS

## **্দর্কাদ্গুণাল**ক্ষতহৃদয়

স্থহদর

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শ্রীমানী বি এ, বি এল,

বৈবাহিক মহাশয়ের নামে

এই গ্ৰন্থ

সাদরে

উৎসর্গীকৃত হইল।

#### বিজ্ঞাপন।

শ্রহাম্পদ পরমবন্ধু প্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় সহাশয় সাহিতাক্ষেত্রে আমার প্রধান সহায়। তাঁহারই সহদয়তা ও উৎসাহে আমার পুস্তকগুলি আজ বঙ্গের গৃহে গৃহহ পরিচিত। বচনা কিরপ হাদয়গ্রাহী, জানি না—কিন্তু যথনই আমার কোন একথানি নৃতন প্তুক বাহির হয়, তিনি ধুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই আস্তবিকতা কতদুর যে আমার উৎসাহ বর্জন করে, তাহা বর্ণনাতীত।

অনেক বিষয়ে আমি ভাষার নিকটে কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই পুস্তকের গ্রন্থস্থ তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তাঁহার বিনামুমতিতে কেহ ই৯ মুন্তাাঙ্কত অথবা কোন অংশ উদ্ধৃত করিতে পারিবেন না।

এই গল্পটী এথনে দৰ ২০০৯ সালে: "আর্তি" নামক মাসিক পত্রিকার বাহি হটরাছিল।

২৫শে শ্রাবণ, ) ১৩১০ সাল। 🐧

গ্রন্থকার।





# হত্যাকারী কে ?

# । প্রথমার ।

#### ই উপক্রমণিকা।

#### আমার কথা।

তৃইজনেই :নীরবে বসিয়া আছি, কাহারও মূথে কথা নাই। তথন রাত অনেক, স্কুতরাং ধরণী দেবীও আমাদের মত একাস্ত নীরব। সেই একাস্ত নীরবতার মধ্যে কেবল আমাদিগের নিশাস-প্রশাসের শব্দ প্রতিক্ষণে স্পষ্টীকৃত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পুরে আমি পকেট হইতে ঘড়ীটা বাহির করিয়া দেখিলাম, "ইঃ! রতি একটা!"

আমার মুথে রাত একটা শুনিয়া যোগেশ বাব্ আমার মুথের দিকে একবার তীত্র দৃষ্টিপাত করিলেন। অনস্তর উঠিয়া একাস্ত চিস্তিতের জায় অবনতমন্তকে গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। এইরুপ আরও কিছুক্ষণ কাটিল, হঠাৎ পার্যবর্তী শ্যার উপরে বদিয়া, আমার হাত ধরিয়া যোগেশচক্র ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিলেন,—

"আপনার সদয় ব্যবহারে আমি চিরুঋণী রহিলাম।" আপনার স্তায় উদার দ্বদয় আর কাহাকেও দেখি নাই। আপনি ইতিপূর্কে অনেক কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন : কিন্তু আমি তাহার যথায়থ উত্তর দিতে পারি নাই; আমার এখনকার অবস্থার কথা একবার ভাবিয়া रमिथित आश्रीन अवश्रहे त्थिए शांतिरवन, राजश्र आभि रांगि नहि। আপনি আমার সম্বন্ধে যে সকল বিষয় জানিবার জন্ম একান্ত উৎস্থক হইয়াছেন, আমি তাহা আজ অকপটে আপনার নিকটে প্রকাশ ২রিব; नजुवा आमात श्रापत व ध्र्यह जात कि हूट कि कियत ना। घरेनारे। বেরূপ জটিল রহ্মপূর্ণ, শেষ পর্যান্ত শুনিতে আপনার অত্যন্ত আগ্রহ হইবৈই। আপনি যদি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি এখনই আরম্ভ করিতে পারি। ঘটনাটার মধ্যে আর কোন নীতি বা হিতোপদেশ না থাক, অক্ষয় বাবু যে একজন নিপুণ ডিটেক্টিভ, মে পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কেহ যদি কথনও কোন বিপদে পড়েন, তিনি যেন অক্ষয় বাবুরই সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমার বিশ্বাদ, ভারপথে থাকিয়া নিরপেক্ষ ভাবে যথাদময়ে ঠিক কার্য্যোদ্ধার করিবার ক্ষমতা তাঁহার বেশ আছে।"

আমি মুথে যোগেশ বাবুকে কিছুই বলিলাম না। মুথ চোথের ভাবে মন্তব্দান্দোলনে বুঝাইয়া দিলাম, তাঁহার কাহিনী আমি তথনই শুনিতে প্রস্তুত, এবং সেজন্ত আমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। আরও একটু ভাল হইয়া বসিলাম।

যোগেশচন্দ্র তথন বলিতে আরম্ভ করিলেন।

#### প্রথম পরিচেছদ।

#### যোগেশচন্দ্রের কথা।

কি মনে করিয়া যে আমি তথন অক্ষয় বাবুকে আমার কাছে নিয়োজি করিয়াছিলাম, দৈ কথা এখন ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। করুবা ভয়ে, কতক বা রাগে এবং কতক বা অমুভাপে, তথন আ কতকটা পাগলের মতনই ইইয়া গিয়াছিলাম। যদি আপনি কথন কাহাকে ভালবাসিয়া থাকেন—প্রকৃত ভালবাসা যাহাকে বলৈ, আপনি সেইরপ ভালবাসায় কাহাকে ভালবাসিয়া থাকেন, তাহা হই আপনি ব্রিতে পারিবেন, কি মর্মান্তিক ক্লেশ আমি ভোগ করিতেয়ি কি আশ্চর্যা, আমি এখনও সেই নিদাকণ যন্ত্রণা সন্থ করিয়া বাঁছি আছি।

আমি বাল্যকাল হইতেই লীলাকে ভালবাসিয়া আসিতেছি। লীক আমাকে সর্বাস্তঃকরণে ভালবাসিত; সে ভালবাসার তুলনা হয় মরিরাও কি লীলাকে ভূলিতে পারিব ? শৈশবকাল হইতেই গুনিকা লীলার সহিত আমার বিবাহ হইবে। তখন হৃদয়ের কোন প্রবৃত্তি সহ ইয় নাই, তথাপি সে কথায় কেমন একটি অজ্ঞানিত আনন্দ-প্রব সমগ্র হৃদয় উল্লিস্তি হইরা উঠিত। তাহার পর বড় হইয়াও সেই ধা অটুট ছিল। আমাদিগের আর্থিক অবস্থা তেমন স্বৃত্তুল ছিল না বলি শামার সহিত লীলার বিবাহে লীলার পিতার কিছু অনিছা থাকিলেও লীলার মাতার আর তাহার ভ্রাতা নরেক্রনাথের একাস্ত আগ্রহ ছিল। নরেক্রনাথ আমার সহাধ্যায়ী বন্ধ। এমন কি, অবশেষে তাঁহাদিগের আগ্রহে লীলার পিতাকেও সম্বত হইতে হইয়াছিল। স্বতরাং লীলা য একদিন আমারই হইবে, এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার সমভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল।

এমন সময়ে ডা্ক্রারের পরামর্শে আমার পীড়িতা মাতাকে নইয়া মামাকে বৈছ্মনাথে যাইতে হয়। পীড়ার উপশম হওয়া দূরে থাক্, বিঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মা বাচিলেন না।

় মা ভিন্ন সংসারে আমার সার ,কেহ ছিল না। মাতার সহিত 
বংসারের সমুদর বন্ধন আমার শিথিল হইরা গেল—সমগ্র জগৎ শৃশুমর
প্রিরা বোধ হইতে লাগিল। একমাত্র লীলা—সে শৃশুতার মধ্যে—
বীনতার মধ্যে—আমার সমগ্র হৃদরে অভিনব আশার সঞ্চার করিতে
বাগিল।

বংদরেক পরে দেশে ফিরিয়া শুনিলাম, লীলা নাই—লীলা আমার াই—তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে—দে তথন অপরের। তাহার ইস্তাও তথন আমার পক্ষে পাপ। এই মর্ম্মভেদী কথা শুনিবার পূর্বে নামার মৃত্যু শ্রেষঃ ছিল।

় লীলার পিতা এ বিবাহ জোর করিয়া দিয়াছেন, পত্নী পুত্রের মতা-তি তাঁহার নিকটে আনে গ্রাহ্ম হয় নাই।

যাহার সহিত লীলার বিবাহ হইয়াছে, তাহার নাম শশিভ্ষণ।
প আমার অপরিচিত নহে।- তাহার সহিত আমার আগে খুব

কুম ছিল। মাথার উপরে শাসন না থাকার, নির্দরপ্রকৃতি পিতৃহীন

শিভ্ষণের চরিক্ক যৌবন-সমাগমে যথন একান্ত উচ্ছ্ছাল হইরা উঠিল,

আমি তথন হইতে আর তাহার সহিত মিশিতাম না; হঠাৎ কথনও যদি।
কোন দিন পথে তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিত, পরস্পর কুশলপ্রশ্নাদি ছাড়া বন্ধুত্বসূচক কোন বাক্যালাপ ছিল না।

শশিভ্ষণের বাংসরিক হাজার-বারশত টাকার একটা আর ছিল; তাছাতেই এবং প্রতিমাসে কিছু কিছু দেনা করিয়া তাহার সংসার বাব্যানা, বেখা এবং মদ বেশ চলিত। সেই ঘোরতর মখপ বেখামুরক শশিভ্ষণ এখন লীলার স্বামী।

ক্রমে লোকমুথ্থে বিশেষতঃ লীলার ভাই নরেক্রের মুথে শুনিলাম, লীলার স্বামী লীলার প্রতি পশুবং ব্যবহার করিয়। থাকে; এমন কি, যেদিন বেশা নেশা করে, সেদিন প্রহার পর্যান্ত। নরেক্রনাথের সহিত্য দেখা হইলেই সে প্রতিবারেই বন্ধুতাবে আমার কাছে এই সকল কথার উত্থাপন করিয়া যথেষ্ট অনুতাপ করিত, এবং পিতৃনিন্দানামক মহা-পাপে লিপ্ত হইত।

অনুতাপদগ্ধ লীলার পিতা এখন ইহলোক হইতে অপহৃত হইয়া-ছেন, স্থতরাং তাঁহার অমোঘ একজ্ঞান্বিতার শোচনীয় পরিণাম তাঁহাকে দেখিতে হয় নাই।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মইরপে মার একটা বংসর অতিবাহিত হইল। লীলার স্বামী শশিচ্বুণের বাটী লীলার পিতৃগৃহ হুইতে অধিক দ্র নহে; এক ঘণ্টার

া ওরা-আসা যার; তথাপি শশিভ্ষণ লীলাকে এ পর্যন্ত একবারও
পতৃগৃহে আসিতে দের নাই। নরেক্রের মুথে শুনিলাম, লীলারও সেক্রেন্ত বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। পিতার মৃত্যুকালে লীলা একবার

াত্র পিতৃগৃহে আসিবার জন্ম তাঁহার স্বামীর নিকট অতান্ত জেদ্

ইরিয়াছিল; কিন্তু দানবচেতার নিকটে তাহা বার্থ হইরা গিয়াছিল।

সেই অবধি লীলা আর পিতৃগৃহে আসিবার নাম মুথে আনিত না।

এ বংসর পূজার সময়ে লীলা একবার পিতৃগৃহে আসিয়াছিল।

গারলীয়োৎসবোপলকে নহে, লীলার মার বড় ব্যারাম, তাই সে

গাসিয়াছিল।

মাতার আদেশে এবার নরেক্রনাথ শশিভ্ষণকে অনেক

রুঝাইয়া, হাতে-পায়ে ধরিয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া ভগিনীকে নিজের বাড়ীতে

আনিয়াছিল।

আমি নরেদ্রের করা মাতাকে দেখিবার জন্ত বেমন প্রতাহ তাহাদের বাড়ীতে যাইতাম, সেদিনও তেমনি গিয়াছিলাম। দেখানে আমার
আবালা অবারিত ছার। যথন ইচ্ছা হইত, তথনই যাইতাম; কোন
নিন্দিষ্ট সময়সাপেক ছিল না। সোদনি যথন যাই, তথন সন্ধা উত্তীপ্
হইয়া গিয়াছিল।

সন্ধার পর শুক্লান্তমীর কি স্থানর চল্রোদের হইরাছে! জ্যোৎসাপ্রাবনে নক্ষত্রোজ্ঞল নির্মেণ আকাশ কর্পুরকুলধবল। অদ্রবন্ধিনী
প্রবহমানা তটিনীর স্থমধুর কলগীতি অস্পষ্ট শ্রুত হইতেছিল। সম্পুথস্থ
পথ দিয়া কোন যাত্রাদলের বালক "দাসী বলে শুণমণি মনে কি পড়েছে
তোমার," গায়ুয়া গায়য়া আপন মনে ফিরিতেছিল। গায়ক বালকের
হাদরে কত হর্ষ! কি উদ্দাম আনন্দ-উচ্ছাদ! তুবাললদগ্ধ জীবন্মৃত
আমি—আমি কি বুঝিব? হাদয়ে যে নরকাগ্রির স্থাপনা করিয়াছি,
তাহা আজীবন ভোগ করিতে হইবে। যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সকলই
যেন হাস্তপ্রক্ল—উৎফুল চক্র, উৎফুল নক্ষত্রমালা, উৎফুল সামারণং
উৎফুল আন্ত্রশাধানীন পাপিয়ার ঝক্কত মধুর কণ্ঠ, উৎফুল আলোকাম্বরা
শোভনা প্রকৃতির চাক্রম্থ। কেবল আমি—শান্তিশ্ন্ত—আলাশ্ন্ত—
কর্ত্বাচ্যুত—উদ্দেশ্রহীন কোন্ দ্রদৃষ্ট পথের একমাত্র নিঃসঙ্গ যাত্রী।

বাটীর সমূধ-দারেই নরেক্রের সহিত আমার দেখা হইল। তথন সে ডাক্তারের বাড়ী যাইতেছে; স্থতরাং তাহার সহিত বিশেষ কোন কথা হইল না।

আমি বাটীর মধ্যে যাইয়া যে ঘরে নরেক্রের মাতা ছিলেন, সেই ঘরের প্রবেশধারে দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, রোগশ্যায় নরেক্রের মাতা পড়িরা আছেন। পার্শ্বে বিদিয়া একজন কঞ্চালদক্ষের স্ত্রালোক তাঁহার মস্তকে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছে। প্রদীপের আলো আদিয়া সেই উপবিষ্টা স্ত্রীলোকের অধিল্লিতচিব্ক, প্রকটগণ্ডান্থি অরক্রাধর প্রিয়মাণ মুখের একপার্শ্বে পার্ছিয়াছে। প্রথমে চিনিতে পারিলাম না। তাহার পর ব্রিলাম —এ সেই লীলা। আজ গই বংশরের পরের লীলাকে এই দেখিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা না দেখিলেই ভাল বি

লীলার সেই শরন্মেঘমুক্তচন্দ্রোপম স্মিত মুথমগুল রৌজ্রন্ধি হল-পদ্মের স্থায় একান্ত বিবর্ণ এবং একান্ত বিষয়। সেই লাবণ্যাচ্ছল দেহলতা নিদাঘসস্থপ্তকুস্থমবৎ শ্রীহীন। সেই ফুল্লেন্দীবরতুল্য স্নেহ-প্রফুল্ল আ্বাকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু কালিমান্ধিত! বিষাদ-বিদীর্ণ হৃদয়ে লীলাকে দেখিতে লাগিলাম—ক্ষণেকে আমার আপাদমন্তক স্বেদাক্ত ফুইল। কি আশ্চর্য্য, হুই নৎসরে মান্থবের এমন ভয়ানক পরিবর্ত্তনও হয়!

মনে মনে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলাম, হে করুণাময়! হে অনাথের নাথ! দীনের অবলম্বন, নিরাশ্ররের আশ্রেয়! যাহার আশা মামি ত্যাগ করিয়াছি—যাহার চিন্তাতেও আমার আর অধিকার নাই, কেন প্রভূ! আবার তাহাকে এ মূর্ত্তিতে আমার সম্মুথে ধরিলে? প্রভো! আমার হাদয় অসহু বেদনাভারে ভাঙিয়া-চুরিয়া যাক্, অবিশ্রাস্ত তুষানলে প্র্জিয়া থাক্ হইয়া যাক্, ক্ষতি নাই; লীলাকে স্থী কর—তাহার অন্ধকার মুথ হাদিমাথা করিয়া দাও। আমি আর কিছুই চাহি না।

## তৃতীয় প্রিচ্ছেদ।

আমাকে দেখিতে পাইরা লীলা মাথার কাপড় দিল। এবং তাড়াতাড়ি উঠিয়া, জড়সড় হইরা লজ্জানমুমুথে যেমন ঘরের বাহির হইতে যাইবে, তাহার ললাটের একপার্শ্বে কবাটের আঘাত লাগিল। লীলা সরিয়া দাঁড়াইল।

আমি কতকটা অপ্রকৃতিস্থভাবে তাহাকে বলিলাম, "লীলা, বসো।
ভূমি কি আমাকে চিনিতে পার নাই ?"

আমার বিশ্বাস—লীলাকে চিনিতে প্রথমে আমার মনে থেমন একটা গোলমাল উপস্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ তাহারও কিছু একটা ঘটিয়া থাকিবে। এ লীলা, পে লীলার মত নয় বলিয়া আমার মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। যাক্. এমন সময়ে পার্শ্ববর্তী গৃহমধ্যস্থ কোন গুরুপোয়া শিশুর করুণ ক্রন্দন শ্রুত হইল। লীলা মৃত্নিক্রিপ্ত খাসে "আসছি," বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল ৮

আমি চিস্তিত মনে কথার শ্যার পার্সে গিয়া দাড়াইলাম। কথা নিদ্রিতা। অন্তদিকে মুথ ফিরাট্যাছিলেন, স্ত্রাং আমি পুর্বেতাহা বুঝিতে না পারিয়া জিজাসা করিলাম, "এখন কেমন আছেন ?"

তাহাতেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমাকে দেখিরাই বসিতে বলি-লেন। আমি তাঁহার শ্ব্যার একপার্শ্বে বসিলাম। তাহার পর তিনি বলিতে লাগিলেন, "বড় ভাল নয় ঝুবা, এ যাত্রা যে রক্ষা পাইব, এমন ন। নরেন রহিল—লীলা রহিল, উহাদের তুমি দেখিয়ো।
লীলাদ
জানি, তুমি উহাদের ছোট ভাই-বোনের মত দেখ; এখন
পায়ের
(দের আর কেহ রহিল না; তুমি দেখিয়ো। তুমিই উহাদের বড়
ভাই।"

\* আমি বলিলাম, "সেজগু আমাকে বিশেষ কিছু বলিতে হইবে না।
নারেন ও লীলা আমাকে যে বড় দাদার গ্রায় ভক্তি করে, তাহা কি
আমি জানি নাঁ? আমি আজীবন তাহাদের মঞ্চল-চেষ্টা কবিব।
ঈশবের ইচ্ছায় আপনি এখন শীঘু আরোগ্য লাভ করিলে সকল দিক্
রক্ষা হয়।"

নরেক্রের মাতা বলিলেন, "না বাবা, আর র্গাচিতে ইচ্ছা নাই।
নরেনের জন্ম ভাবি না, সে বেটাছেলে, লেথাপড়া শিথিয়াছে, বড় ঘরে
তাহার বিবাহও দিয়াছি—সে যেমন করিয়া হউক, আজ না হয়, ছদিন
পরেও মাথা ভুলিয়া দাড়াইতে পারিবে। কেবল লীলার জন্ম—লীলার
স্বামী মাতাল—বদ্রাগী লোক—আনার সোণার লীলার বে দশা করিস্বাছে—দেখিলে চোথে জল আলে। লীলার জন্ম আমার মরণেও সূথ
হইবে না। লীলা এখন এখানে আছে, অনেক করিয়া তবে তাহাকে
থবার আনিয়াছি।"

• আমি বলিলাম, "হাঁ, 'এইমাত্র আমি তাহাকে দেখিয়াছি—আমি প্রথমে লীলাকে চিনিতে পারি নাই।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জননী বলিলেন, "লীলা এখন সেই রকমই হইসাছে।" তাঁহার চক্ষে তুইবিন্দু অশ্রু সঞ্চিত হইল। তাহার পর বলিলেন, "লীলার একটি ছেপে হইয়াছে—দেখ নাই ?"

আমি ভদ হাভের সহিত বলিলাম, "না।"

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাশের ঘরে বীলা ছিল, লীলার মা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "লীলা, প্রবোধটাদকে একবার এ ঘরে নিয়ে আয়—তোর বোগেশ দাদা এসেছে—দেখ্বে।"

বলা বাহুল্য, শিশুর ক্রন্ধনে এবং লীলার ব্যস্ততায় তাছা আমি পূর্বেই বৃঝিতে পারিয়াছিলাম। অনতিবিলম্বে শিশুপুত্র ক্রোডে লীলা আমাদিগের ঘরে প্রেশ করিল—দেখিলাম, দেই দেদিনের খেলাঘরের বালুকাক্রে অলে, কচুপাতাকে ঘণ্টে, ইটের ক্ষুদ্র টুকরাগুলিকে মংস্তে এবং পরমান্নে পরিণত করিবার অসীমক্ষমতাধারিণী পাচিকা, ছাস্ত্রচপলা ছোট লীলা আজু মাতপদাধিষ্ঠাত্রী।

লীলা গৃহতলে বিদিল। শৈশবে হুইজনে একসঙ্গে খেলা ক্রিয়াছি, ছুটাছুটি করিয়াছি, ঝগ্ডা করিয়াছি, আবার ভাব করিয়াছি; ভাবের পর একসঙ্গে বিদিয়া কত গল্প করিয়াছি। বুঝিতে পারিলাম না, কেনন করিয়া কোন্ দিন সহসা সে শৈশবস্থগচ্যুত হুইলাম। স্থুপু স্থৃতিমান্ত্র রহিয়া গেল। বাহা হউক, ষদিও এখন সে দে লীলা নাই, তথাপি লীলা আমাদের পাড়ার মেয়ে, তাহাকে আমি এতটুকু হুইতে দেখিয়া আসিতেছি, আমাকে দেখিয়া তাহার লজ্জা করিবার কোন আবস্থাক হাছিল না। সে মাধায় একটু কাপড় দিয়া বিসিল। আমি সংখ্যে হাহাৰ শিওপুত্রকে বুকে করিলাম।

া স্থন্দর টুক্টুকে ছেলেটি—মুখ, চোথ ও কপালের গড়ন ঠিক নারই মত। বুঝিলাম, লীলাকে প্রবোধ দিতেই এই প্রবোধটাদের জন্ম, এবং লীলা হইতে তাহার এইরূপ নামকরণ।

তাহার পর লীলার মাতা লীলার অদৃষ্টকে শতবার ধিকার দিয়া এবং লীলার স্বামীর প্রতি অনেক হর্কচন প্রয়োগ করিয়া নিলাবাদ করিতে লাগিলেন। তাহাতে লীলার মলিন মুথ আরও অপ্রসন্ম হইয়া উঠিল। স্বামীনিলা হিল্পুরমণীমাত্তেরই নিকটে অপ্রীতিকর। তা লীলা শিক্ষিতা এবং সদ্কুলোদ্ভবা। লীলার স্বামীভক্তি অচলা হউক, লীলার চরিত্রহীন স্বামী দেবতুঁলা হউক, লীলা স্থী হউক, আমি তাহাতেই স্থা।

#### পঞ্ম পরিচেছদ।

লীলার মা সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন না। তাঁহার পবিত্র আত্মা গরলোক-গত স্বামীর উদ্দেশে চলিয়া গেল। তইমাস পরে পিতৃমাতৃহীনা লীলা স্বামীগৃহে উপস্থিত হইল, এবং পূর্বের ক্যায় এবাবেও ত্রভাগিনী, কাও-জ্ঞানহীৰ মন্তপ স্বামীর নিকটে উৎপীড়িত হইতে লাগিল।

• ক্রমে আমি ধৈর্য হরোইলাম, যেমন করিয়া পারি, লীলার কপ্ত দ্র করিতে হইবে। কি উপায় করি শু অনেক চিস্তার পর স্থির করিলাম, পূর্বে শশিভ্ষণের সহিত আমার খুব বন্ধ্ব ছিল—আবার তাহার সহিত সেই বন্ধ্ব গাঢ় করিয়া তুলিতে হইবে। যদি তাহার সহিত মিলিয়া-মিশিয়া ক্রমে তাহার সেই হৈয়তম খুণ্য চরিত্রের কিছুমাত্র সংশোধন করিতে পারি।

কার্য্যে তাহাই ঘটিল। আন্দি মধ্যে মধ্যে—তাহার পর প্রত্যন্থ শাশভূষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আরম্ভ করিলাম। উভয়ের মধ্যে আবার ঘনিষ্ঠতা নামক পদার্থটি অত্যস্ত নিবিড় হইয়া আসি
এখন তাহাদের বাড়ীতে গেলে শশিভ্ষণ আমাকে যথেই খার্থিক
করিত।

ছই-চারি দিনের মধ্যে কথার কথার ব্ঝিতে পারিলাম, শনিভ্রণ লীলাকে অত্যন্ত ভালবাদে। শুনিয়া স্থী হইলাম বটে, কিন্তু এ অত্যন্ত ভালবাসার উপরে এ অত্যন্ত অত্যাচারের কারণ কিছুতেই নির্দাব্য করিতে পারিলীম না।

যাহাই ইউক, তাহার সেই মনোভাবে আমার মনে অনেকটা আশার সঞ্চার হইল। ননে করিলাম, আমার প্রচুর উপদেশ-রৃষ্টিবর্ধণে তাহার প্রেমনুকার্দ্ধ মঞ্জলের এক সময়ে-না এক সময়ে সংপ্রবৃত্তির বীক্ষ উপ্ত হইবার যথেষ্ট সন্থাবনা আছে। আমি বহু শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কুটনোট করিয়া তাহাকে ব্যাইতাম যে, ধর্মপদ্দীর উপর হর্কাবহার করা শাস্ত্রবিগহিত কাজ; এবং তজ্জন্ত অধংপদ্দন অনিবার্যা। নরেন্দ্রেব সহিত একান্ত হল্ভতায় আমার যে এই অ্যাচিতভাবে উপদেশ প্রায়োগে কিছু অধিকার আছে, তাহা শশিভ্রমণ ব্রিত; এবং ভবিশ্বতে যাহাতে আমার উপদেশ রক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারে, সেজন্ত যথেষ্ট আন্তরিকতা প্রকাশ করিত।

এইরপে তাহাকে অনেকটা প্রক্কতিস্থ করিলাম ! কিছুঁদ্দিন দে আমার কথা রক্ষা করিয়াছিল; পরে আবার যে-কে-দেই । বেদিন বেশি মদ থাইত, দেদিন লীলার প্রতি তুর ত্তের অত্যাদ্ধার একেবারে সীমাতিক্রম করিয়া উঠিত। তথন আমি উপদেশের পরিবর্ত্তে কন্তস্বাদ্ধে তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিতাম। কথন সে মৌন থাকিত এবং কথনও বা অসস্তোষ প্রকাশ করিত।

একদিন শশিভূষণ মদের মুখে-অস্ছাবে নয়, সরল প্রাণে কলুষিত

। এইরূপ আত্ম-পরিচয় আমাকে দিতে লাগিল, "ভাই.

, আমার মতি গতি থাহাতে ভিরপথে চালিত হয়, সেজস্তা

,ম যে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছ, তাহা যে আমি বুঝিতে পারি নাই,
তারা নহে। যদিও আমি মাতাল, কাগুজানহীন; তথাপি আমি
ভোলার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারি। তুমি আমাকে অনেক
বুঝাইরাছ, বুঝি নাই, ভর্মনা করিয়াছ—আমারই ভালর জক্তা। সব
বুঝিতে পারি, বুঝিলে হবে কি, বেশি মদ থাইলে আর আমার কিছুই
মনে থাকে না। বাঁচিয়া থাকিতে যে মদ ছাড়িতে পারিব—কথনই না।
যদিও পারিতাম, এখন আর তাহা পারিব না। আমার মনের ভিতরে
কি বিষের হল্কা বহিতেছে, কে জানিবে ? মদ থাইয়া অনেকটা ভাল
পাকি। ইহার ভিতরে অনেক কথা আছে। কথাটা শুনিয়া যাও,
এ পৃথিবীতে আমার মত তোমার বোরতর শক্ত আর কেহ নাই।
আমি জানি, তুমি লীলাকে ভালবাদিতে, এবং লীলার সহিত তোমার
বিবাহ হইবে; কিন্তু——"

ভনিয়া আমি আপাদমন্তক শিহবিয়া উঠিলাম। শশিভ্যণ সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল,—"লীলা যে তোমাকে ভালবাদে,
আমি সে কথা অমুভব করিতে একবারও চেষ্টা করি নাই। যেদিন
আমি সেন্দির্যা-মণ্ডিতা লীলাকে দেখিলাম, সেইদিন হইতে তাহার
একটা ঘদম্য আকাজ্জায় আমার সমগ্র হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া
উঠিল। স্নেহ, মমতা, প্রেম প্রভৃতির মেন্ডিম্ব যে আমার হৃদয়ে আছে,
সে সম্বন্ধে আমার নিজেরই কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না; কিন্তু যেদিন
দেবী-প্রতিমার ভায় অশেক্ষাহ্রমমন্মী লীলাকে দেখিলাম, শত সংপ্রবৃত্তিঃ
যেন হৃদয়ভার উদ্যাটন করিয়া, সেই দেবী-প্রতিমার অর্চনার জন্ম সহস্র
ব্যগ্র-বাহু প্রসারণ করিয়া একেবারে আকুল হইয়া উঠিল। সন্ধান

লইয়া জানিলাম, তোমার সহিত লীলার বিবাহ হইবে। সেজন্ম লীলার মা আর নরেন্দ্রনাথের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। আর তোমার আর্থিক্ অবস্থা যেমনই হটক, তোমার সচ্চরিত্রতার উপর তাঁহাদের এক বিশ্বাস। স্থির করিলাম, নিজের অভীষ্ট দিদ্ধির জন্ম তাঁহাদের সে ক্ষনত বিশ্বাস ক্রত ভাঙিতে হইবে।"

স্মামি স্তম্ভিত হৃদয়ে, সংযতশ্বাসে তাহার হৃদয়হীনতা ও পাষণ্ড-পণার ঘৃণ্যকাহিনী শুনিতে লাগিলাম।

"তাহার পর তোমার রুশ্বা মাতাকে লইয়া তুমি বৈল্পনাথ চলিয়া গেলে। আনি স্থান্ধেগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। তুমি যেদিন যাও, তাহার তুইদিন পূর্বে বোধ হয় শুনিয়া গিয়াছিলে, হরিহর মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কলাটি সহসা অন্তর্হিত হইয়াছে: সে কাজ আমারই। আমিই দেই বান্ধণক্তা মোক্ষদাকে গ্রামের বাহিরে— কেহ না সন্ধান করিতে পারে—এমন একটা গুপ্ত স্থানে রাথিয়াছিলাম। সমাজের চক্ষে মোক্ষদা বতই কেন দোষী হউক না, সে তাহার দোষ নহে, তাহাদিগের কৌলীল-প্রপার দোব ৷ তোমার বৈম্বনাথ বাইবার ছয় মাস পুর্বের মোক্ষদার সহিত আমার পরিচয় হয়। মোক্ষদা আমাকে খুব ভালবাসিত-এখনও তাহার সেই ভাব। হায়, যদি ত্বাহারই সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসায় চিরমুগ্ধ থাকিতাম—যদি রূপেগ্র্যাময়ী লীলা আনমার চোথে না পড়িত; এবং দেই একবার দর্শনে আনার সমগ্র হৃদ্য মোহময় করিয়, না তুলিত, তাহা হইলে বোধ হয়, পাপেই হউক, আর পুণোই इंडेक् याक्रमारक नरेबारे व जीवत्न वक तक्रम सूथी क्रंटि भाति-ভাম। সে কথা যাক, তাহার পর আমি গ্রামের মধ্যে রটনা করিয়া দিলাম, মোক্ষমার অপহরণটি তোমার ছারাই হইয়াছে---"

ু কি নৃশংস !

"— ভূমি মোক্ষদাকে আগে বৈজ্ঞনাথে পাঠাইয়া দিয়াছ, দেখানে তুলাকে কোন স্বতন্ত্র বাটাতে রাধিয়া, অপর একথানি বাটা ভাড়া ুনা মাতাপুত্রে থাকিবে, এইরপ অভিপ্রায়ে ভূমি মাতার পীড়া পলক করিয়া বৈজ্ঞনাথ গিয়াছ। ভাহার পর কতকগুলা মিথা প্রমাণ ঠিক করিয়া এখানকার সকলেরই নিকটে কথাটি গুব বিশ্বাস্থ করিয়া ভূলিলাম। নরেক্র আর লীলার মা তোমাকে ভাল রকমে জানিতেন—ভাহারা কথাটা প্রথমে অত্যন্ত বিশ্বয়ের সহিত শুনিয়াছিলেন বটে; কিন্তু বিশ্বাস করেন নাই। তাহাতে আমার অভীষ্ট সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। কেন না, লীলার পিতা ইহাতে বিশ্বয়ের কিছুই দেখিলেন না, এবং সহজেই বিশ্বাস করিলেন। তাহার পর দক্ষমান্ হন্তে একটি ক্ষুদ্র ঘৃথিকাকে বৃস্তচ্যুত করিলাম। সেইদিন স্বহস্তে একটা অক্ষম চিতা রচনা করিয়া নিজের—স্বধু নিজের নহে—লীলার আর তোমার—এক সক্ষে তিন জনের হৃদ্পিও ছিল্ল করিয়া সেই চিতানলে নিক্ষেপ করিলাম।"

শুনিয়া অনিবার্য্য ক্রোধে আমার খাসকর্দ্ধ হইল। মনে করিলাম, তথনই পদতলে দলিত ক্ররিয়া তাহার পাপ প্রাণটা এ পৃথিবী হইতে বাহির করিয়া দিই; কিন্তু তথনই লীলাকে মনে পড়িল—সেই লীলা। এই দানব সেই দেবীরই খামী। আর সেই প্রবোধটাদ—তাহাকে কোন্ অপরাধে পিড়হীন করিব ?

ক্ষার যেন কখন আমার এমন মতি না দেন। শশিভ্যণকে হতা। করিয়া কোন লাভ নাই; কিন্তু সেইদিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, সহপায়ে হউক বা অসহপায়ে হউক, যেমন করিয়া হউক, এই পাষত্তের পীড়ন হইতে লীলাকে মুক্ত রাখিবার জ্বন্ত প্রাণপণ করিব; এবং সেজ্বন্ত হিতাহিতবিবেচনাশুন্ত হইব।

#### वर्ष्ट পরিচেছদ।

সপ্তাহ শেষে একদিন সন্ধার কিছু পরে আমি শশিভ্ষণের সহিত্ত দেখা করিলান। তথন সে একাকী তাহার একতল বৈঠকখানার উন্মুক্ত ছাদে বসিয়া মদ থাইতেছিল। এবং এক একবার এক একটা বিকট রাগিণী ভাঁজিয়া সেই নির্জ্ঞন ছাদ এবং নীরব আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। কি জানি, কেন সেদিন শশিভ্ষণ আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না। তাহার সেই অপ্রসন্ধ ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, তাহার মনের অবস্থা আজ বড় ভাল নহে।

ক্রমে রাত দশটা বাজিয়া গেল। তথন আমি উঠিলাম। আমাকে উঠিতে দেখিয়া শশিভ্ষণ বলিল, "চল, আমিও নীচে যাইব।" বলিয়া উঠিল।

বাঙীর সম্বাথে একথানি ছোট স্থানর বাগান। চারিদিক্ষে ফলের গাছ, সম্মাথে নানাবিধ ফলের গাছ, এবং রঞ্জিতপল্লব ক্রোট্ন শ্রেণীতে বাগানথানি বেশ এক রকম স্থান্ত সাজান। ছাদের সোপান হইতে নামিরাই আমরা সেই বাগানে আদিয়া পড়িলাম।

ু ভঙ্কন শশিভূষণ আমাকে বলিল, "যোগেশ, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

আমি বিশ্বিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

#শিভূষণ বলিল, "কাল হইতে তুমি আর এথানে আসিয়ে। না, তুমি

বে মংলবে যাওরা-আসা ক্রিতেছ, আমি মাতাল বলে তাহা কি ব্রিতে পারি না ? আমি তেমন মাতাল নই। সহজ লোক নও তুমি—চোরের উপরে বাটপাড়ী করিতে চাও ?"

ক্ষুণা বক্সাঘাতের ভায় আমার বুকে আঘাত করিল। সেদিন তাহারই মুখে তাহার নীচাশয়তার কথা ভনিয়া আমি ক্রোধে আত্মহারা হটয়াছিলাম। কেবল লীলার জন্ত আমি দিরুক্তি ক্রি নাই—ক্ষরিতে পারি নাই। আজ সহসা শশিভ্যণের এই কটুক্তি অগ্নিফুলিক্ষের ভায় সবেগে আমার মন্তিকে প্রবেশ করিল। আজ ক্রোধ সম্বরণ আমার পক্ষে একান্ত অসাধ্য হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম, ইশশিভ্যণ, তুমি পশু অপেকা অধম, তোমার মন যেমন কল্যিত, তাহাতে তুমি এইরপ না ব্রিয়া ইহার অধিক আর কি ব্রিবে ? আমার মনের ভাব ব্রিতে তোমার মত নারকীর অনেক বিলম্ব আছে; কেবল লীলার মুখ চাহিয়াই আমি তোমার অমার্জনীয় অপরাধ সকল উপেকা করিয়াছি।"

শশিভূষণ বিষ্ণুতকণ্ঠে কহিল, "লীলা, লীলা তোমার কে ? ভূমিই বা লীলার কে—তাহার কথা লইনা তোমারই বা এত আন্ত-রিকতা প্রকাশ কেন ? আমি আমার স্ত্রীকে যাহা খুদী তাহাই করিব, ভাহাতে ভ্রোমার এত মাথাব্যথা কেন হে ? আমি কি কিছু বুঝি না বল্টে ? যাও যাও, তোমার মত ভণ্ড তপন্থী আমি অনেক দেখিয়াছি। মারের চোটে গদ্ধর্ম ছুটিয়া বায়, তাহাতে আর আমি তোমার চিস্তাটি লীলার মাথার ভিতর হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে পারিব না ?"

আমি অনিবার্য্য ক্রোধে আত্মসন্ত্রমবোধশৃত্য হইলাম। ক্হিলাম, "শোন শশিভ্ষণ, আমি জীবিত থাকিতে, তুমি লীলার একটি, মার্ত্ত্বিক অপচয় করিতে পারিবে না। ইহার পর লীলার প্রতি যদি কথনও তোমার কোন অত্যাচারের কথা গুনি, সেই দণ্ডে আমি তোমাকে খুন

করিব। তাহাতে আমাকে যদি ফাঁসীর দড়ীতে ঝুলিতে হয়, তাহাও শ্রেয়:—আমি আর কথনই তোমাকে ক্ষমা কুরিব না।"

শশিভ্ষণ অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া, মন্ত্রকালোলন করিয়া কহিল, "বেশ বেশ, কে কাকে খুন করে দেখা যাবে। আগে আমি লীলাকে খুন কর্ব—তার পর তোকে খুন কর্ব—কি স্পর্কা, লীলার একটা কেশ্বের অপচয় কর্লে আমাকে খুন কর্বে! আমি যদি আজ লীলার রক্ত-দর্শন না করি, তা হলে আমার নাম শশিভ্যণই নয়; দেখি, তুই আমার কি করিদ।"

ছর্ত্ত তথন অভ্যন্ত মাতাল হইরাছিল; তাহার সহিত আর কোন কথা কহা যুক্তি-সঙ্গত নহে মনে করিঁয়া, আমি তাহার বাগান হইতে বাহির হইয়া আসিলান। সে চুলিয়া গেল, কি দাঁড়াইয়া রহিল, একবার ফিরিয়া দেখিলাম না।

#### সপ্তম পরিচেছদ এ

বাস্তার আসিরা মনটা বড়ই থারাপ হইয়া গেল। নিজেকে বারংবার ধিক্কার দিতে লাগিলাম। কৈন আমি শশিভ্যণকে এমন রাগাইয়া
দিলাম ? এই রাগের মুথে হয় ত আজ মদোয়ত্ত পিশাচ অভাগিনী
শলীলাকে কতই না যন্ত্রণা দিবে ? এতদিন এত সহিয়াছি—আজ কেন
আমি এমন করিলাম ? কি কুক্ষণে কোন্ হন্মুথের মুখ দেখিয়া আজ
আমি শশিভ্যণের সঙ্গে দেখা করিজে বাঁটার বাহির হইয়াছিলাম! কেন

আমি এমন দর্বনাশ করিলাম! হায় হায়! আমি লীলার ভাল করিতে গিয়া অগ্রেই তাহার মন্দ করিয়া ফেলিলাম! মনুষ্য যা মনে করেঁ—নির্দায় বিধাতা তাহার এমনই বিপরীত ঘটাইয়া দেয়।

আমার মানসিক প্রবৃত্তি সমূহে তথন কেমন একটা গোলমাল পড়িয়া গৈল। কি ভাবিতেছি — কি ভাবিতে হইবে — কি হইল, এই সব তোলাপাড়া করিতে করিতে বেন আমি কতকটা আত্মহারা হুইয়া গেলাম। অশেষসদ্গুণাভরণা, সৌমাত্রী লীলার স্থ হঃথ যে এখন এমন একটা দ্য়াশুন্ত, ক্ষমাশুন্ত, নিষ্ঠুরত্ম বর্করের হাতে নির্ভব ্করিতেছে, এ চিস্তা প্রতিক্ষণে আমার ফ্লয়ে সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের জালা অমুভব করাইতে লাগিল। তেমনি প্রতিক্ষণে একটা শ্বাপদস্থলভ প্রতিহিংসাতৃষ্ণা হাদয়ের মধ্যে একান্ত আদম্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং তেমনি প্রতিক্ষণে মস্ত্রোষধিক্ষবীগ্য সপীর ন্যায় সেই প্রতিহিংসা নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। কি করিব গ কোন উপায় নাই। নিজের বুকে বিষাক্ত দীর্ঘ ছুরিকা শতবার আমূল বিদ্ধ করিতে পারি: কিন্তু মৃঢ় শশিভ্রপের গায়ে একবার একটা আঁচড় দিই, এমন ক্ষমতা আমার নাই। নির্জন পথিমধ্যে প্রতিমুহুর্ত্তে আমার বেশ স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল যে, নির্বিল্লে চিস্তারাক্ষ্সী আমার হৃদ্পিও শোষণ ক্রিয়া রক্তশোষণ করিতেছে। আমি মুমূষের ভাষ গৃহে ফিরিলাম। তাহার পর--হে দর্জা । দর্শকিমান্ ! তুমি জান প্রভো ! তাহার পর यादा वर्षिश्राहिल।

#### অফ্টম পরিচেছদ।

•

ছায়, পরদিন প্রভাতের সেই লোমহর্ষণ ঘটনার সেই ভয়ঙ্করী স্মৃতির হাত হইতে আমি কি মরিয়াও অব্যাহতি পাইব ?

তথন বেলা ঠিক দশটা। এমন সময়ে নরেক্রনাথ উদ্ধাসে ছুটির আসিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিলাম, তাহার মুথ বিবর্ণ, এবং দৃষ্টি উন্মাদের। মুখ চোথের ভাবে যেন একটা কোন ভীষণতার ছায়া লাগিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

নবেক্রনাথ দৃত্মুষ্টিতে আমার জামাটা ধরিয়া এমন একটা টান
দিল, আর একট্ হইলে রা জামাটা অধিক দিনের পুরাতন হইলে
তাহাতেই সেটা একেবারে ছিঁড়িয়া যাইত। নরেক্রনাথ ব্যাকুলকণ্ঠে
কেবল বলিতে লাগিল, "যোগেশ দা সর্বানাশ হয়েছে! যা ভেবেছিলাম,
তাই হয়েছে—একেবারে খুন, আর উপায়,নাই, যোগেশ দা ক্লি হবে—
তুমি চল—শীঘ্র প্রঠো—এমন খুনে সে—"

আমি বিশ্বয়বিহবলচিত্তে দাড়াইয়া উঠিলাম। সেই মুহুর্প্তে একটা অনিবার্য্য বিমৃত্তা আদিয়া আমার মস্তিফ এমন পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বদিল যে, আমি নরেক্রের কথা কিছুতেই হাদয়ঙ্গম করিছে পারিলাম না। আমি তাহাকে একাস্ত উৎকটিত তাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে নরেন, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

দেখিলাম, নরেন্দ্রনাথের চক্ষ্ অশ্রুপূর্ণ। সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "সর্ব্রনাশ হয়েছে যোগেশ দাদা! লীলা নাই—শশিভ্যণ কালরাত্তে দালাকে থুন ক্রিয়াছে। পুলিসের লোক শশিভ্যণকে এথার করেছে।"

আরু শুনিতে পাইলাম না, বজাহতের ভাষ সেইখানে নিঃসংজ্ঞ শ্ববস্থায় পড়িয়া গেলাম।

ঘথন কিছু প্রুক্তিস্থ হইলাম, দেখি, নরেক্রনাথ পাশে বদিয়া আমার চোথে মুথে জলের ছিটা দিতেছে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া তাহাকে বলিলাম, "আর কিছু করিতে হইবে না। সহসা এ ভারানক কথাটা শুনিয়াই—যাক, তুমি বলিতেছিলে না শশিভূষণকে পুলিসের লোকে গ্রেপ্তার করেছে ?"

নরেক্রনাথ কহিল, "তাহাকে অনেকক্ষণ চালান দিয়াছে, চালান দিতে শশিভ্যণের উপরে বড় একটা জার-জবরদন্তি করিতে হয় নাই; সে একটা আপত্তিও করে নাই—নিজেই ধরা দিয়াছে। হয় ত শ্লশিভ্যণের তথনও নেশার ঝোঁক ছিল। যাই হোক, তুমি একবার চল যোগেশদা, এসময়ে তোমার একবার যাওয়া খুবই দরকার—যদি কোন একটা উপায় হয়।"

আমি কঁপিতেক্ঠে, কম্পুত-হাদয়ে. এবং কম্পিত-কলেবরে ভীতি-বিহ্বলের স্থায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোণায় গ লীলাকে দেখিতে? দাড়াও—দাঁড়াওন—নরেন্দ্র, আমায় একটু প্রকৃতিস্থ হতে দাও—-আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বুকের ভিতরে থেন কি হইতেছে।"

আমার ভাবভঙ্গী দেখিরা নরেক্রনাথ আমার মনের অবস্থা সমাক্ ব্রিতে পারিয়াছিল। আমার কথায় সম্মত হইল; কিন্তু সে একান্ত অধীরভাবে আমার জন্ম অপেক্ষা করিতেছে দেখিরা আমি আর ুবড় বিশ্ব করিলাম না—তথনই বাহির হইলাম।

#### নবম পরিচেছদ।

বথাসময়ে আমরা শাশভ্বণের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে**থানে**উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম, এ কাহিনীর, মধ্যে একান্ত উল্লেখযোগ্য •
হইলেও, তাহা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। সেহল আমাকে ক্ষমা ,
করিবেন।

এই হত্যা-সন্থনে শশিভ্যণের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হট্মাছে, তাহাতে সেই যে দোষী, সে সন্থনে আর কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গত রাত্রে উন্থানমধ্যে আমার সহিত শশিভ্যণের যে সকল কথা হইয়াছিল, একজন দাসী তাহা শুনিয়াছে, সে নিজের জোবানবন্দীতে আমাদের মুখনিঃস্থত প্রত্যেক কথাটিরহ পুনরারত্তি করিয়াছে। প্রাতঃকালে লীলার মৃতদেহ বিছানার পাশে পড়িয়াছিল এবং তাহার বক্ষে একথানি ছুরিকা আমূল প্রোথিত ছিল; সে ছুরিখানি শশিভ্যণের নিজেরই ছুরি। অনেকেই সেই ছুরিখানি তাহার বৈঠকখানা ঘরে অনেকবার দেপিয়াছে। সে রকম ধরণের প্রকাণ ছুরি সে,গ্রামের মধ্যে আর কাহারও ছিল না। শশিভ্যণের বিরুদ্ধে আরও একটা বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, গ্ররাত্রে শয়নকালে তাহাদিগের স্ত্রীপুক্ষের মধ্যে একটা অত্যধিক বাগ্রিতও। হইয়াছিল। এবং শুশিভ্রণ তাহাকে অত্যধিক প্রহার করিয়াছিল। লীলার কপালে

একটা মুষ্টাাঘাতের চিহ্নও ছিল। তাহা ডাক্তারী পরীক্ষায় এইরূপ স্থিরীকৃত হয় যে, মৃত্যুর ছই-একঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাকে সে আঘাত করা ইইয়াছিল।

এ দকল প্রতিপাছ প্রমাণ দত্ত্বে দে যে স্ত্রীহস্তা, তাহা শশিভ্ষণ এখন ও স্বীকার করিতে সন্মত নহে। দে অবিচলিতভাবে এখনও বলিতেছে, দে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তাহাকে ফাসীই দাও—মাহ—কাট—খুন কর—যা ইচ্ছা তাই কর—সেজন্ত দে কিছুমাত্র তুঃখিত নহে। শশিভ্ষণ দর্বসমক্ষে এখনও স্বীকার করিতেছে যে, দে তাহার পত্নীর প্রতি অত্যন্ত প্রত্রার করিত, মদের থেয়ালই তাহার একমাত্র কারণ, নতুবা সে তাহার স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাদিত; এক্ষণে লীলাকে হারাইয়ং তাহার জীবন একান্ত গুবাহ হইয়া উঠিয়াছে। জীবন ধারণে তাহার তিলমাত্র ইচ্ছা নাই। শশিভ্ষণের এ সকল কথা কতদ্র সত্য, তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি আমার তথন ছিল না। আরও শুনিলাম, স্মামার সহিত একবার দেখা করিবার তাহার বড়ই আগ্রহ। যৈ কেহ তাহার সহিত দেখা করিতে যাইত, তাহাকেই সে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিভ, আমি যেন একবার যাইয়া তাহার সহিত দেখা করি।

শৃশিভূষণের সহিত দেখা করিবার আমার ততটা ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তাহার এইরূপ বারংবার আগ্রহ প্রকাশে অনিচ্ছাসত্তেও একদিন আমি তাহার সহিত সাক্ষাং করিতে, গেলাম।

### ্রদশম পরিচেছদ।

নিজের হাজত ঘরে আমাকে উপস্থিত দেখিয়া শশিভূষণ অত্যস্ত व्यास्नामिक रहेन; এवः व्यामात्र उपानम व्याश বলিয়া—আরও আমার দহিত যে সমুদয় অন্তায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বারংবার আমার নিকটে অশ্রদংক্রকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, "ভাই যোগেশ, তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে; কিন্তু অভাগিনী লীলা কি এমন নরকের কীটকে কথন ক্ষমা করিবে ? আমি আজ আমার পাপের ফল পাইলাম। ধর্ম্মের বিচার অব্যাহত—আজ না হউক, হুদিন পরে নিশ্চয়ই স্কলকে স্কৃত পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হইবে; কেহই তাহার হাত এড়াইতে পারে না। আমি লীলার প্রতি যে সকল নিষ্ঠুরাচরণ করি-ষাছি, বোধ করি, কোন কঠোর রাক্ষ্যেও তাহা পারে না। আমি মহয় নামের একান্ত অযোগ্য—আমার ভার মহাপাপীর নাম এ জগৎ হইতে চিরকালের জন্ত মুছিয়া যুগওয়াই ভাল। ভাই যোগেশ, আজ সকলেই বিশ্বাস করিয়াছে, আমি লীলাম হত্যাকারী। ভূমিও যে এমন ্বিশাক কর নাই, তাহাও নহে। জগতের সকলেরই মনে আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত অরপ এই ধারণা— এই বিখাস চিরস্তন অটুট এবং অটল থাকিয়া যাক্-বরং তাহাতে আমি স্থী; কিন্তু তুমি--বোগেশ, ভুমি যেন আর সকলের মত তাহা মনৈ করিয়ো না, এই কথা বলিবার

জন্ত আমি তোমার সহিত দেখা করিতে এত উৎস্কুক হইয়াছিলাম। আমার সত্য নাই—ধর্ম নাই—এমন কিছুই নাই, যাহা সাক্ষ্য করিয়া বীকার করিলে তুমি কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পার—আমি ধর্মবিচ্যুত, মন্থয়ত্ব-বিবর্জ্জিত, সয়তানের মোহমন্ত্রপ্রণোদিত, জগতের অকল্যাণের পূর্ণ প্রতিমৃত্তি—আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে ? ভাই যোগেশ, তুমি ভাই অবিশ্বাস করিয়ো না, তাহা হইলে মরিয়াও আমার স্থাই হইবে না—এ জগতে এমন একজন থাক্, সে যেন জানে, আমি একটা মহা-পাণী ছিলাম বটে, কিন্তু স্ত্রীহস্তা নই।

বলিতে বলিতে শশিভূষণের কণ্ঠ কম্পিত এবং বাষ্ণারুদ্ধ হইয়া আদিতে লাগিল। সে হই হাতে মুখ চাপিয়া বালকের স্থায় কাঁদিতে লাগিল।

বলিতে কি তাহার সেই সকরণ অবস্থা তথন আমার মর্মভেদ ও সহামুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিল। অনেক করিয়া তাহার পর আমি তাহাকে শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "শশিভূষণ, এ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, তুমি অকপটে সব আমাকে বল; কোন কথা গোপন করিতে চেষ্টামাত্রও করিয়ো না। যদি এ জ্:সময়ে আমি তোমার কোন উপকারে আধসিতে পারি।"

• শশিভ্ষণ বলিল, "সাঁমি প্রভাতে উঠিয়া প্রথমেই দেখিলাম, লীলা রক্তাক্ত হইয়া আমার বিছানার পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। ধরিয়া ভূলিতে গেলাম—দেখিলাম, দেহে প্রাণ নাই। দেখিয়াই আমার বুকের রক্ত গুজিত হইয়া গেল। বুঝিলাম, লীলা এ পিশাচকে জন্মের মভ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে—বিশ্বব্রমাণ্ড খুঁজিলে আর তাহাকে ফিরে পাইব না—পাইবার নহে। বলিতে কি, যোগেশ প্রথমে আমার বোধ হইল, মদের ঝোঁকে আমিই তাকে রাত্রে হত্যা কেরি-

রাছি। তাহার পর যথন দেখিলাম, আমারই ছুরিধানা, লীলার বুকে তথনও আমূলবিদ্ধ রহিয়াছে, তথন আমার সে এম দূর হইল। আমার এখন বেশ মনে পড়িতেছে, ছুরিথানি আমার, বৈঠকথানার যেখানে থাকিত, সেখানে ছুরিথানা কাল রাত্রে দেখিতে পাই নাই, পরে খুঁজিয়াও কোথাও পাওয়া গেল না। আমি সে কথা তথনই লীলাকেও বিশ্বাছিলাম। সেজস্তই মনে একটু সুন্দেহ হইতেছে; নতুবা এখনও আমার মনে বিশ্বাস, কাগুজ্ঞানহীন আমিই লীলার হত্যাকারী; কিন্তু সেই ছুরিখানা যোগেশ, আরও ইহার ভিতরে আর একটা কথা আছে, আমার বোধ্ন হয়—ঠিক বলিতে পারি না—
যদি—যদি—

শশিভ্যণকে ইতন্ততঃ করিতে দেখিয়া নিজেও যেন একটু ব্যতি-ব্যন্ত হইয়া উঠিলাম। সে ভাব তথনই সাম্লাইয়া আমি তাহাকে বলি-লাম, "কথা কহিতে এমন সন্ধুচিত হইতেছ কেন ? তুমি যা জান বা বোধ কর, আমাকে স্পষ্ট বল।"

শশিভ্যণ বলিল, "লীলার বুকে ছুরি বসাইতে পারে, একজন ছাড়া তাহার এমন ভয়ানক শক্ত আর কেহ নাই। তাহারই উপরে আমার কিছু সন্দেহ হয়——"

আমি অত্যধিক ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে সেঁ?—
প্রকাশ কর নাই কেন ?" ,

শশিভ্ষণ অনুচন্দ্ররে বলিল, "তুর্নি তাহাকে জান, আমি মোক্ষদাব কথা বলিতেছি। যেদিন আমার বিবাহ হইরাছে, দেইদিন হইতে মোক্ষদাও ভিন্নমূর্ত্তি ধরিরাছে। কি একটা হতাশার দে যেন একেবাবে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। অনেকবার সে আমাকে শাসিত করিয়া ধলিয়াছে, 'ইহার ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে—আমি যে-সে মেরে নাই—তবে আমার নাম মোক্ষদা। এক বাপে কেমন করিয়া

ছটা পাথী মারিতে হয়—আমা হতেই তা একদিন তুমি দেখিতে
পাইবে।'"

শশিভ্ষণ আবার গুইহাতে গুই চক্ষু আরত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।
আমি অভিশয় চকিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলাম, "অসম্ভব; তাহা
কি কথনও হয় ?"

অম্তাপদশ্ধ রোক্তমান্ শশিভ্ষণ বলিল, "তাহা না হইলেও আমি তোমাকে বিশেষ অমুনয় করিয়া বলিতেছি. লীলার প্রকৃত হত্যাকারীকে, থাহাতে তুমি সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পার, সেজন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিবে।" তাহার পর মুখ হইতে হাত নামাইয়া তাহার অশ্রুসিক্ত করণ দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিল, "ভাই যোগেশ, তুমি মনে করিতেছ, আমার নিজের জন্ত তোমাকে আমি এমন অমুরোধ করিতেছি—তাহা ঠিক নয়, আমার ফাঁসী হউক বা না হউক, সেজন্ত আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নহি, একদিন ত সকলকেই মরিতে হইবে—তা ছইদিন আগে আর পরে; কিছু—কিন্তু যোগেশ, যথনই মনে হয় যে, লীলার হত্যাকারী তাহার এ নৃশংসতার কোন প্রতিকল্পাহবৈ ন্।——"

বলিকে বলিতে শশিভ্ষণের অজ্ঞমান দৃষ্টি সহসা মেঘকঞ্চ রাত্তের তীত্র বিহাদ্যির ন্যায় ঝলসিয়া উঠিল। তৈবং এমন দৃঢ়রূপে সে নিজের হাত নিজেই মুষ্টিবছ করিয়া ধরিল যে, হাতের ক্রিতে নথরগুলা বিদ্ধ হইয়া রক্তপাত হইতে লাগিল।

যদিও আমি শশিভূষণকে অভিশয় ঘণার চোথে দেখিতাম, কিন্তু এখন তাহাকে নিদারণ অমূতপ্ত এবং মন্মাহত দেখিয়া আমার দে ভাব মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। শোকপ্ত

#### ষোদেশচন্দ্রের কথা

শশিভ্ষণের সেই কাতরতায় আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "শশিভ্ষণ, যেমন করিয়া পারি, তোমার নির্দোবিতা অপ্রমাণ করিব। এখন হইতেই আমি ইহার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিব।"

এইরূপ প্রতিশ্রুতির পর আমি তাহার নিকটে রেদিন বিদায় লইলাম:

# দ্বিতীয়ার্ক



# দিতীয়ার।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

যোগেশচন্দ্রের কথা।

একজন প্রাতন পাকা নামজাদা গোয়েন্দা বলিয়া র্দ্ধ অক্ষয়কুমারের নামের ডাক যশঃ খুব। আমি এখন তাঁহারই সাহায্য গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিলাম। সেইদিনই বৈকালে আমি অক্ষয় বাব্র বাড়ীতে
গেলাম।

বৃদ্ধ তথন বাহিরের ঘরে তাঁহার কিঞ্চিদ্ধিক পঞ্চমব্যীর পৌত্রটিকে আনুপরে বসাইয়া ঘোটকারোহণ শিক্ষা দিতেছিলেন। আমাকে ঘার-সমীপাগত দেখিয়া অক্ষয় বাব তথ্নকার মত সেই শিক্ষা-কার্যটা স্থাপিত রাখিলেন। এবং আমাকে উপবেশন করিতে বলিয়া, রামা ভ্ত্যকে শীত্র এক ছিলিম তামাকের জন্ম ত্কুম করিলেন। বলা বাহল্য, অতি সম্বর তুকুম তামিল হইল।

তাহার পর বৃদ্ধ ধূমপানে মনোনিবেশ করিয়া, একটির পর একটির করিশ ধীরে ধীরে আমার সকল পরিচর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরে আমি শশিভূষণ সংক্রাস্ত সমুদয় ঘটনা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম।
এবং স্বীকার করিলাম, শশিভূষণকে নির্দোষ বলিয়া স্প্রমাণ করিতে
পারিলে আমি তাঁহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিব।

অক্ষর বাব্ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আমার কথাগুলি শুনিলেন।
শুনির্মা অনেককণ করতললগ্নশীর্ষ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।
আমাকে কিছুই বলিলেন না, বা কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

তাঁহাকে সেইরূপ মত্যস্ত চিস্তিতের স্থায় নীরবে থাকিতে দেখিয়া শেবে আমি বলিলাম, "কিছু জিজাসা করিবার থাকে বলুন, আমার মনের স্থিরতা নাই—হয় ভ ঘটনাটা একটানা বনিয়া যাইতে কোন কথা বলিতে ভূল করিয়া থাকিব; সেইজন্ত বোধ হয়, আপনি কিছু গোল-যোগে পড়িয়াছেন।"

শনা, গোলঘোগ কিছু ঘটে নাই," হঁকা রাখিরা, ভাল হইরা বসিরা অক্ষর বাব্ বলিলেন, "আমি বেশ ভালকপেই বৃঝিতে পারিরাছি। সেক্ষর কথা হইতেছে না; তবে কি জানেন, কাজটা বড় সহজ্ব নার; সহজ্ব না হইলেও যাহাতে সহন্ধ করিরা আনিতে পারি, সেজ্বরু চেষ্টা করিব। তার আগে আপনাকে একটি বিষয়ে আমার কাছে স্বীকৃত হুইতে হুইবে, আর আমার ছুইটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর করিবেন।"

' আমি বলিলাম, "ছইটি কেন—আপনার যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করি-বার ধাকে, জিজ্ঞাসা করুন, আমি এখনই উত্তর দিব, তবে কোন্ বিষরে আমাকে স্বীকৃত হইতে হইবে, তাহা পূর্বেন। বলিলে, আমি কি করিয়া ব্ঝিতে পারিব বে, আমার দারা তাহা সম্ভবপর কি না। আমার স্বারা যদি সে কাজ হইতে পারে, এমন আপনি বোধ করেন, তাহা হইলে ভাহাতে আমার অস্তমত নাই জানিবেন।"

"সে কথা মন্দ নয়," বলিয়া অক্ষয় বাবু একটু ইতস্ততঃ করিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "আমি যে বিষয়ে আপনাকে সীকৃত হইতে বলিতেছি, তাহা এমন বিশেষ কিছু নহে, আপনি মনে করিলেই তাহা পারেন; আজ-কালকার যে বাজার পড়িয়াছে, তাহাতে সেটা যে নিতান্ত অনাবশুক, তাহা নহে। আপনি যে হাজার টাকা পুরস্কার সর্ক্রপ দিতে চাহেতেছেন, সেইটে এমন একটা লেখাপড়া করিয়া যে কোন একজন ভদলোকের নিকটে আপনাকে গচ্ছিত রাখিতে হইবে যে, পরে যদি আমি ক্রতকার্য্য হইতে পারি, সে টাকা আমিই তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিব। আপনার কোন দাবী-দাওয়া থাকিবে না।"

আমি। আমি সমত আছি; ইহাতে আমার অমত কিছুই নাই। এখন আপনার হুইটি প্রশ্ন কি বলুন।

তিনি। প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে এই—ঠিক কণা বলিবেন, গোপন করিলে কোন কাজই হইবে না—শশিভূষণ যে নির্দোধ, এ কথা কি আপনি বিশাস করেন ?

আমি। নিশ্চরই। আমি তাহার হশ্চরিত্রতার জন্ম তাহাকে অন্তরের সহিত মুণা করে থাকি। মদি তাহাকে এই হত্যাপরাধে দোষী বলিরা আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ থাকিত, তাহা হইলে তাহার মুক্তির জন্ম একটি অঙ্গুলি সঞ্চালন করা দুরে থাক্, তথনই আমার হাত আটিয়া ফেলিরা দিতাম।

আমি। ক্ষমা করিবেন, আমি আপনার এ প্রশ্নের ভাবার্থ কিচা বুরিতে পারিলাম। অক্ষা। ইহাতে না ব্ঝিতে পারিবার কিছুই নাই; একটু ভাবিয়া দেখিলেই বেশ ব্ঝিতে পারিবেন। এই আমিই আপনাকে ব্ঝাইয়া বলিডেছি; কথাটা কি জানেন, প্রকৃত হত্যাকারীকে শ্বত করা বড় সহল কাল নহে। এবং আমি মনে করিলেই সে আসিয়া ধরা দিবে না, বড় শক্ত কাজ—কোন নিরপরাধ লোকের স্থপকে কয়েকট প্রমাণ সংগ্রহ করা সে তুলনায় অনেক সহজ।

তাঁহার কথার আমার একটু হাসি আসিল। আমি বলিলাম, "ব্রিয়াছি, আমি বে হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তাহা আপনি শশিভ্যণের নিরপরাধ দপ্রমাণ করিবাত্রই পারিশ্রমিকের যোগ্য বিবেচনা করেন; কিন্তু আমার যেরপ অবস্থা, তাহাতে উহার বেশী আর উঠিতে পারিব না। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, হত্যাকারীকেই ধৃত করুন, বা শশিভ্যণকেই উদ্ধার করুন, আপনি ঐ হাজার টাকা পাইবেন।"

অক্ষর বাবু বলিলেন, "তা বেশ, পরে এই সব নিয়ে একটা পোল-ধোগের স্টে করিবার অপেক্ষা আগে ছইতে একটা ঠিকঠাক্ বন্দোবস্ত করিয়া রাখা ভাল। যাক্, আপনাকে আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার নাই।"

সেইদিন°এই পর্যাত।

### দ্বিতীয় পরিচেছদ।

ইহার চারিদিন পরে একদিন অক্ষয়কুমার বাব্ নিজেই আমার বাড়ীতে আদিরা উপস্থিত। এদেদিন খেন তাঁহাকে কেমন একটু রুপ্টভাবয়্ক দেখিলাম। আমি কোন কথা বলিবার পূর্কেই তিনি বলিলেন, "যা মনে করা যায়, তা ঠিক হয় না—কে জানে মহাশয়, টাকার লোভ দেখাইয়া আপনি এমন একটা ঝঞ্চাটে কাজ এই বুড়োটারই ঘাড়ে চাপাইবেন।"

আমি বলিলাম, "কেন, কি হয়েছে ? আপনাকে আজ যে বড় বিরক্ত দেখিতেছি।"

তিনি, বলিলেন, "আর মহাশয়, বিরক্তা, গায়ের রক্তা শুকাইলেই বিরক্ত হইতে হয়।"

আমি বলিলাম, "এই তিন-চারি দিনের মধ্যে আপনি কি কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই ?"

অক্ষর বাবু বলিলেন, "করিব কি আর মাথামুগু! আমার ত খুব মনে লাগে, শশিভ্ষণ ঐ কাজ করে নাই; এটা খুবই সম্ভব। তাহা হুইলেও শশিভ্ষণ কিন্তু ইহার ভিতরে আছে। তাহারই পরামর্শে, এই হত্যা-কাপ্ত হইয়াছে, এমন কি সে সময়ে শশিভ্রণ উপস্থিতও ছিল।"

ু "আমি আপনার কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। সম্ভব, আপনি। ইহার এমন কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়া থাকিবেন।" ।

"প্রমাণ আর কি, একজন ত স্পষ্ট স্বীকার করিতেছে, শশিভূষণ সেইদিন রাত্রে যথন ভাহার নিকটে বিদায় লইয়া আদে, তথন সে ত্বাহার স্ত্রীকে হত্যা করিবে বলিয়া তাহার কাছে স্বীকার করিয়াছিল। এই কথা এখন আবার দে পুলিদের কাণেও দিতে চায়।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, বলিলাম, "কে সে?"

অক্ষয়। সেই মোক্ষদা, এখন শশিভ্ষণ যাহার ঘাড়ে এই খুনের অপরাধটা চাপাইবার চেষ্টা করিতেছে। বোধ হয়, তুমি এখনও শোন নাই, সেই হত্যারাত্রে মোক্ষদাও শশিভ্ষণের বাড়ী পর্য্যন্ত তার পিছনে পিছনে এসেছিল।

অ। বিশাস করা অভ্যাসটা আমার আদৌ নাই। সেটা প্লিস-কর্মচারীদের বড় একটা আসেও না। তবে কি জানেন, সে যদি এখন সেই সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে শশিভ্যণের দোষটা আরও ভারি হইয়া উঠিবে। শশিভ্যণকে বাঁচাইতে হইলে, মোক্ষদার মুখটা আগে বন্ধ করা চাই।

আমি। তাকেমন করিয়া হইবে ? এই সব পুলিসের হাসামে কড়াইবার ভয়ে যদি না সে নিজেই চুপ করে, তবে আমরা কোন্ উপার্যে তাহার মুখ বন্ধ করিব ?

শ্ন। টাকা—টাকা—টাকাতে সব হয়। নিশ্বরই কাজ উদ্ধার হইবে—এই সব নিম্নে দিনরাত মাধ্রা ঘামিয়ে আমি মাথার সম্পন্ন চুল পাকাইরা ফেলিলাম। আপনি এক কাজ করুন; আপনি নিজে গিয়ে তার সঙ্গে একবার দেখা করুন; কি করিলে এখন ভাল হর, তখন আপনি সেটা।নিজেই ঠিক করিতে পারিবেন।

আমি। আমি ? মোক্ষদার সঙ্গে!

অ। তাহা ভিন্ন আর উপায় কি ? তাহার নিজের মুশে এবং

আপনার নিজের কাণে শুনিলে হয় ত আপনার মনের সন্দেহটা অনেকটা কাটিয়া যাইতে পারে। বলিতে কি, আমার মনে আপান্ততঃ আর কোন সন্দেহ নাই—অনেকটা কুতনিশ্চয় হইতে পারিয়াছি; কিন্তু এ সময়ে যদি আপনি তাহার সহিত না দেখা করেন, কান্ধটা বড় ভাল হইবে না। এমন সময়ে আপনি যে ইহাতে আপত্তি করিবেন, তা আনি আগে একবারও মনে ভাবি নাই।

আমি সন্দেহোদ্বেলিত স্থানর,জড়িতকণ্ঠে বলিলাম, "না—না আমার আপত্তি কি—মোক্ষণার সহিত কোথায় দেখ়া' করিতে হইবে ? তাহার বাড়ীতে ? সে কি আসিবে না ?"

অক্ষয়কুমার বাব্ ক্ষণেক এক মনে অবনতমন্তকে কি চিন্তা করি-লেন। তাহার পর বলিলেন, "তাতে বোধ হয়, সে রাজী হইবে না। আছা, আমি আর একটা উপায় দেখিব—মাপনি এক কাজ করিবেন; আমি বালিগঞ্জে একথানি নৃতন বাগান কিনিয়াছি, সেই বাগানে কাল সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একবার গাইবেন; সেইথানে আমি মোক্ষদার সহিত আপনার দেখা করাইয়া দিব। কেমন ইহাতে আপনি সন্মত আছেন? সেধানকার অনেকেই সে বাগান চেনে; আমার নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে যে কেহ আপনাকে বাগানটা দেখাইয়া দিতে পারিবেশ"

আমি বলিলাম, "মোক্ষদা কি আপনার দে নৃতন বাঁগানে ফাইরে পূ"
অক্ষর বাব্ বলিলেন, "এখন ভুগমি কিরুপে দে কথা ঠিক করিয়া
বলিব ? তবে যেমন করিয়া হউক, যাহাতে মোক্ষদাকে দেখানে লইয়া
যাইতে পারি, সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। এ পর্যান্ত আমি কোন
বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়া কুখনও অক্তকার্যা হই নাই।"

আমি অক্ষকুমার বাব্র নূতন বাগানে প্রাণ্ডক নির্দিষ্ট সময়ে যাইতে সম্বত হইলাম।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন অপরাত্নে আমি বালিগঞ্জে গিয়া, অক্ষয় বাব্র নৃতন বাগান অমুসন্ধান করিয়া বাহির করিলাম। তথন স্থ্যান্তের অর্ণজ্বায়া মিলাইয়া ঘাইতে আর বড় বিলম্ব ছিল না। পশ্চিম মোকাশে দুরব্যাপী জলদপর্বতান্তর্বর্তিনী কনককিরণজ্বটা এক কোন অপূর্বনৃষ্ঠা মাহিরী দেবী প্রতিমার মত হেমাচলশিরে পদাস্ক্রের উপর ভর দিয়া সম্প্রসারিত দেহ এবং উর্ধায়্ উর্ধনৃত্তি ও উর্ধবাত্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এবং তাহার লাবণ্যাজ্জনদেহস্থালিত সোণালী অঞ্চল যেন প্রতিক্ষণে কম্পিত ও বায়ুচঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। কি এক অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব বিপুল পূলক্ষাবনে সমগ্র বিশ্ব ভরিয়া গিয়াছে। এবং বিশ্ব-পৃথিবীর অনস্ত জনপ্রাণী সেই বিরাট দৃশ্যের সম্পূথে শুভিত হইয়া আছে। আর আমার হৃদ্পিও জেদ করিয়া একটা মর্মাহত ব্যাকৃল কাত্রতা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ভাষা বক্ষঃপঞ্জরে ত্র্দান্তবর্গে প্রতিনিয়ত আঘাত করিতেছে। আজু মাতৃহালয়া শান্তিদেবী যেন চরাচর সমুদ্র তাহার নিভ্ত ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছে, আরু সন্ত্যাপদ্র আমি সেই মাতৃত্বর্গ হইতে পৃথিবীর কোন অজানান্ত্রতম প্রদেশে একাকী স্থলিত হইয়া পড়িয়াছি।

আমি উ্তানে প্রবিষ্ট হইয়াই ৫০ৄথিলাম, অক্ষয়কুমার বাবু একটি ক্ল্যালেনের চ্যায়না কোট্ গাইয় দিয়া উত্তানে পদচারণা করিতেছেন। তাঁহার ভাবে তাঁহাকে বিশেষ কিছু চিস্তিত বোধ হইল। আহি তাঁহার সমীপবর্তী হইফেই তিনি আমার দিকে একটা চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এই যে আপনি স্মাসিয়াছেন, আমি আপনাকে ডাকিবার ক্লে এইমাত্র লোক পাঠাইব, মনৈ করিতেছিলাম।"

আমি। আমি কি বড় বিলম্ব করিয়াছি ?

অক্ষয়। না, আপনি ঠিক সময়েই আসিয়াছেন।

আমি। মোক্ষদার কি হইল ?

অক্ষয়। সে অনেকক্ষণ আসিয়াছে।

এই বলিয়া অক্ষয় বাবু একটি দ্বিতল বাড়ীর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশে আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে,তন্মধ্যে তথন মোক্ষদা অবস্থান করিতেছে।

বাড়ীথানি উন্ধানের মধ্যে, আমরা বেখানে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলাম, তাহার অদ্রে। অক্ষর বাব্র নতন উন্ধানের মধ্যে দেই বাড়ীথানির অবস্থা নিতান্ত জীর্ণ এবং অত্যন্ত পুরাতন দেখিলাম। শরাহত ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ অভিমন্থার ন্তার, দেই ইষ্টকদন্তখিকদিত, মান্ধাতার সমসামায়িক অতি জীর্ণ বাড়ীথানাকে অগণ্য, প্রোথিত বংশর্গিবৃন্দপরিবেষ্টিত, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে চুণ স্বরকা ও বালির প্রচুর ছড়াছড়ি দেখিয়া ব্র্মিলাম, দেই বহুদিনের পুরাতনকে এখন রাজমিন্ত্রীর সাহায্যে নবীক্ষত করা হইতেছে। অক্ষর বাবু আমাকে দেই বাড়ীর দিকে লইয়া চলিলেন।

উত্যানস্থ অট্টালিকা যেরপভাবে নির্মিত হইয়া থাকে, ইহাও সেই ধরণের। সম্মুথে একটি বৃহৎ হল্যর এবং তাহার হই পার্ম্বে কক্ষপ্রেণী। সনতল পৃথিবী হইতে গৃহতল প্রায় পাঁচ হাত উচ্চে। সেজস্ত অলিন্দেব হুইটি স্তন্তের মধ্যবর্তী হইয়া একটা সোপানশ্রেণী আছে। দেখিলাম, সেই নবসংস্কৃত সোপানাবলী সবে মাত্র বিলাতীমাটি দ্বারা আর্ত্ত এবং মার্জিত হইয়াছে। অক্ষর বাবু পাথেরর জ্বতা হাতে করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন, আমিও তাঁহার দেখাদেখি জ্বতা খুলিয়া অতি সন্তর্পণে উঠিকান ; কিন্তু তাঁহার মত আমি তত্তী। সাবধান হইতে না পারায়, পায়ের চাপ লাগিয়া বিলাতীমাটি স্থানে স্থানে বিসায়া গেল। যদিও অক্ষর বাবু তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না ; কিন্তু আমি মনে মনে কিছু মঞ্জতে ইইলাম।

## চতুর্থ পরিচেছদ।

আক্ষর বাবু সেই হল্ঘরের মধ্যে আমাকে লইরা গিরা, একটা চেয়ার টানিয়া বসিতে বলিলেন। আমি বসিলে তিনি বলিলেন, "আপনাকে অনর্থক কণ্ট দিলাম, যে রক্ম দেখিতেছি, কাজে কিছুই হইবে না। মোক্ষদা একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে—দে কিছুতেই কর্ণপাত করে না। শশিভ্ষণের উপরে তাহার অত্যস্ত রাগ—শশিভ্ষণ তাহার অধঃপতনের মূল কারণ—শশিভ্ষণ পূর্বকৃত অপীকার বিশ্বত হইয়া ভাহার অমতে বিবাহ করিয়াছে—ভাহার সহিত ঘোরতর প্রবঞ্চনা করিয়াছে, এই সব কারণের জন্ত শশিভ্ষণের উপরে মোক্ষদারণনিদারণ স্থা। এমন কি ভাহাকেও যদি শশিভ্ষণের সহিত কাসীর দড়ীতে ঝুলিতে হয়—সেভি বহুৎ আছে৷; কিছুত্বতই সে নিরস্ত হইবার পাত্রী নয়।' স্থাপনি যে ভাহাকে কোন রকমে বাগ মানাইতে পারিবেন, সে বিশ্বাস আমার আর নাই। দেখুন, চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি আছে। আমি ভাহাকে পাঠাইয়া দিতেছি।" এই ব্লিয়া অক্ষয়কুমার বারু উপরে উঠিয়াঃগেলেন।

অনতিবিলম্বে মোক্ষদা নামিয়া আসিল। আমি তাহাকে আর কথনও দেখি নাই। ইতিমধ্যে বর্ণনার দ্বারা অক্ষয় বাবু আমায় ধারণাপটে মোক্ষদা-চিত্র যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, এখন মোক্ষ-দাকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাহারে ভাবভঙ্গীতে ও গর্কক্ষিপ্ত চরণ চাল-



"সে হাত ছাড়াইরা সরিরা দাড়াইল।' [হডাকোরী কে <sup>°</sup>—-৫১ পৃঠ;

নায় তাহা যথার্থ বলিয়া অনুমিত হইল। পরে কথাবার্তায় আরও ব্ঝিলাম, শশিভূষণ তাহার সহিত অতান্ত অসন্বাবহার করায় সে অবধি সে তাহাকে অতিশয় ঘুণা করে; সেই রাক্ষমী ঘুণার নিকটে শশিভ্ধণের মৃত্যুটা তথন একান্ত প্রার্থনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি আমি শশিভূষণের দিকে টানিয়া হুই-একটি কথা বলাতে, তাহার দুর্জীতে আমার উপরেও যেন সামাগ্র ঘুণার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। বোধ হয়, যদি শশিভূষণের হইয়া আমি আরও কিছু বাডাবাডি করিতাম, তাহা হইলে সেই লক্ষণটা অনতিবিলম্বে তাহার মুখ দিয়া বঁষিত হইতে দেখিভাম। তাহাতেই আমি ব্ঝিলাম, তাহার সেই ঘোরতুর ম্বণা তথন সীমাতিক্রম করিয়া একটা অদমা ও অব্যর্থ ক্রোধে পরিণত হইদ্নাছে: এবং তাহা একান্ত আন্তরিক এবং একান্ত অকপট। কিছুতেই মোক্ষদা বণীভূত হটবার নহে। তথন সে আমাদিগের চেষ্টার বাছিরে—অনেক দবে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। দে অস্পূৰ্ণা পতিতা বেখা হইলেও তথাপি আমি ভাহার গুটি হাতে ধরিয়া অনেক করিয়া ব্যাইলাম--অনেক চেষ্টা করিলাম। আশ্র্যা। কিছুতেই আমি তাহার মতের একতিল পরিবর্তন করিতে পারিলাম না। সে হাঁত ছাডাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। এবং অতি ক্রতপদে আমার দৃষ্টি-সীমার বহিভূতি হইয়া গেল। দেখিলাম, বিপদ অন্মন্তীর্যা।

### পঞ্চম পরিচেছদ।

মোক্ষদা চলিয়া গেলে অক্ষয় বাবু পুনরায় আমার কাছে আসিয়াঁ বসি-লেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনও কি আপনি শশিভ্ষণকে নির্দ্দোষ বলিয়া বিশ্বাস করেন।" এই বলিয়া তিনি আমার মুথের দিকে একবার তীক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ-করিলেন।

তাঁহার কথার ভাবে এবং দৃষ্টিপাতে বুঝিলাম, তিনি অস্তরালে দাঁড়াইরা সকলই শুনিরাছেন—সকলই দেখিরাছেন। বলিলাম, "হাঁ, এখনও আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই শশিভ্যণ নির্দোষ। আমার বিশ্বাস অভ্রাস্ত। আপনি কি বিবেচনা করেন ? আমার বোধ হয়, মোক্ষদার কথা সর্বতোভাবে মিথা। ইহাতে এম্ন——"

আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "—কিছুই নাই বাহা, বিশ্বাস্থা! বেশ, সেটা আমি আরও একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিব; ভাল রুঝি, কেস্টা নিজের হাতে রাখিব—নয় ছাড়িয়া দিব। আপনি অপর কোন উপযুক্ত ডিটেক্টিভের সহিত বন্ধোব্রস্ত করিবেন। যাক্ সে কথা, কাল আপনার বাড়ীতে কথন গেলে আপনার সহিত নিশ্রেষ্ট দেখা হইবে, বলুন দেখি।"

আমি। আপনি কথন ুযাইবেন, বলুন। সেই সময়ে আমি নিশ্চর্ট্ বাড়ী থাকিব।

অক্ষয়। বেলা তিনটার পারু ? আমি। আজো।

### यर्ष्ठ পরিচেছদ।

আমি জক্ষর বাবুর নৃতন বাগান হইতে বাহির হইরা দেখিলাম, কে একটা লোক অনতিদ্রস্থ একটা গাছের পার্যে, তথাকার সীমাবদ্ধ ছায়ান্ধকার মধ্যে নিজেকে প্রজন্ম করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি সেদিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া সেই তরুজ্যোঘন সন্ধাধ্যর জনমানবশৃত্য গ্রাম্যপথের বিপুল নিস্তন্ধতা শনজের পদশন্দে কম্পিত করিতে করিতে গৃহাভিমুথে চলিলাম।

কিছুদ্রে আসিয়া আমি একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম।
দেখিলাম, সেই লোকটাই, অনেক তকাতে আসিতেছে। একবার
একটু মনে সন্দেহ হইল; তাহার পর মনে করিলাম, হয় ত তাহারও
এই গস্তব্য পথ। তাহার পর' যথন আমি আমার বাটার সন্মুখবতী
হইলাম, তথনও সেই লোকটাকে দেখিতে পাইলাম; কিন্তু এবারে
তাহাকে আমার পশ্চাতে দেখিলাম না।সে কথন কোথা দিয়ৢ আসিয়া,
আমাদের বাড়ী ছাড়াইয়া আরও তিন-চারিগানা বাড়ীর পরে 'একটা
গলি পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে; এবং আমার দিকে বিশেষরূপে
লক্ষ্য করিতেছে। তথন বুঝিলাম, সে আমারই অনুসর্গ করিয়া আসিয়াছে,। 'অবশ্রুই লোকটার একটা কোন উদ্দেশ্য আছে। সয়্রায় অস্পষ্ট
অন্ধকারে যতদ্র পারা বায় দেখিলাম—আরুতি এবং বেশভ্ষায় তাহাকে
ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হয় না। ভদ্র বা ইতর যেই হোক—লোকটা
কে প্ লোকটার উদ্দেশ্য কি প্

স্লেহে মন্ত্রী কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে করিলাম, তথন নিজের বাড়ীতে না যাইয়া, আরও থানিকটা এদিক-ওদিক করিয়া লোকটাকে তফাৎ করিয়া দিই। আনেক রকম হুর্ভাবনায় মনটা তথন অত্যস্ত পীড়িত ছিল; স্বতরাং মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। আমি ক্রতপ্রে বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং পরক্ষণেই এ ক্ষুদ্র ঘটনা আমার মন হইতে একেবারে অপস্ত হইয়া গেল।

#### সপ্তম পরিচেছদ।

পরদিন বেলা ঠিক তিনটা বাজিবার মুখে অক্ষয়কুমার বাবু আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন দেখিলাম, তিনি অত্যস্ত বাতিব্যস্ত এবং তাঁহার মুখ সহাস্ত। দেখিলা বোধ হইল, আজ যেন তিনি রাশি রাশি প্রয়োজনীয় সংবাদে কূলে কৃলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন। আমাকে সজোরে টানিয়া একটি চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, "বন্ধন মহাশয়, বন্ধন, ব্যস্ত হবেন না ।" তাঁহার এরূপ আগ্রহ ও অভ্যর্থনার বোধ হইল, যেন সেটি আমার বাড়ী নহে, আমিই তাঁহার সহিত দেখা করিতে তাঁহার বাড়ীতেই সমুপন্থিত হইয়াছি।

সে যাহাই হউক, আমি উত্তেজিত কুঠে বলিলাম, "এবার বোধ হয়, আপনি এ কৈদটার একটা কিছু কিনারা করিতে পারিয়াছেন।"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, সাহস করে বল্তে পারি. এখন কেস্টাকে ঠিক আমার মুঠোর ভিতরে আনিতৈ পারিয়াছি। বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার ! আমার মত বিচক্ষণ ডিটেক্টিভের হাতে যত কেস আসিয়াছে, একটি ছাড়া এমন অত্যাশ্চর্য্য কোনটিই নহে। যে বয়স আমার, তাতে

বিচক্ষণ, বিশেষণ্টার আমার কিছু অধিকারও থাক্তে পারে, কি বলেন ? (হাস্ত) কাল মোক্ষদার দহিত আপনার কথাবার্ত্তায় কেস্টা একেবারে পরিকার হইয়া গিয়াছে। আর কোন গোল নাই। বলিতে কি মোক্ষদা মেয়েটি ভারি ফিচেল্—ভারি চালাক, এমন সে ভাণ করিতে পারে, ঠিক হুবাহুব। যদি তাকে কোন থিয়েটারে দেওয়া যায়, সে শীঘুই একটি বেশ নামজাদা এক্ট্রেন্ হতে পারে।"

আমি শ্রতিমাত্র বিশ্বিত হইয়া বলিলাম, "কেন, কাল আপনি বলছিলেন. যে——"

বাধা দিয়া অক্ষয় বাঁবু বলিলেন, "কি অয়পদ! কল্যকার কথা আজ
কেন ? বাস্ত হবেন না—আমি যা বলি, তা মন দিয়ে শুরুন। আপনাদের নব্য বর্ষস, রক্ত গরম—স্কুতরাং ধৈঘাটি অত্যস্ত কম। কাল যদি
আপনাকে সম্দয় প্রক্ত কথা ভাঙিয়া বলিতাম, তাহা হইলে আপনি
হয় ত আমার সকল শ্রম পণ্ড করিয়া ফেলিতেন। মোক্ষদা মেয়েটি
ভারি চালাক—যতদ্র হইতে হয়।" এই বলিয়ৡ তিনি স্থ্যাতিবাদের
আবেগে নিজের হস্তে হস্ত নিজ্পী জন করিতে লাগিলেন।

আমি ধৈর্যাচ্যত হইরা তাঁহাকে জিজাসা করিলাম, "মোকদা হইতে কি আপনি এ খুন-রহস্তের কোন স্ত্র বাহির ক্রিতে পারিয়াছেন ?"

অক্ষয়কুমার বাব বলিলেন, "গ্রন্থন যোগেশ বাব, আপ্পনার কথাটাই
ঠিক। এই হত্যাকাণ্ডে শশিভ্যণের কিছুনাত্র দোষ নাই। আরও
একটা কথা—কি জানেন, হত্যাকারী শাশৃভ্যণকে খুন করিতে গিয়া
ভ্রমক্রমে লীলাকে খুন করিয়াছে।"

আমার মস্তিকের ভিতর দিয়া বিছাতের একটা স্থতীত্র শিখা সবেং ক্রেলা হইয়া গেল; আমি অত্যন্ত চমকিত হইয়া উঠিলাম !

### অফ্টম পরিচ্ছেদ।

অক্ষরকুমার বাবু বলিতে লাগিলেন, "স্থির হন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। শশিভূষণের কোন দোষ থাক্ বা না থাক, সে এথন আর এ জগতে নাই, সে কাল রাত্তে হাজত ঘরেই আত্মহত্যা করি-রাছে। বোধ হয়, আপইন জানেন, শশিভ্ষণের শয়ন-গৃহটি দক্ষিণ দিকের সরু গলিটার ধারেই। একটি অনতি উচ্চ প্রাচীর এবং করেকটি বড় বড় ফলের গাছ ব্যবধান মাত্র। শশিভূষণের শয়ন-গৃহে তুইটি শ্যা ছিল। একটিতে লীলা তাহার শিশু-পুত্রকে লইয়া শয়ন করিত, অপরটিতে শশিভূষণ একাকী শয়ন করিত। যে রাত্নে লীলা খুন হয়, সে রাত্রে আফদার বাড়ীতে শশিভ্ষণ যায় নাই—সেইজন্ত মোক্ষদা রাত্তে চুপি চুপি শশিভ্ষণের বাড়ীতে আসিয়াছিল। সেদিন শশিভূষণ অত্যন্ত বেশি মদ থাইয়াছিল; সেই ঝোঁকে শয়ন-গৃহে গিয়া লীলাকে অত্যস্তু প্রহারও করিরাছিল। সে রাত্রে ভাহাদের ঐ গলির দিকের একটি জানালা থোলা থাকায় সেই গলিতে দাঁড়াইয়াও ঘরের সেই সব ব্যাপার দেখিবারও বেশ র্মনোগ ছিল। যাঁক, তাহার পর শশিভূষণ একটি বিছানায় শুইয়া, মদের ঝোঁকে থানিকটা এপাশ-ওপাশ করিয়া নিদিত হইল। এবং লীলাও তাহার খানিকটা পরে খুঁমাইয়া পড়িল। তাহার একঘণ্টা পরেই হত্যাকারী সেই গলিপথ দিয়া প্রাচীর, বৃক্ষ এবং উন্মুক্ত গবাক্ষের সাহায্যে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া লীলাকে হত্যা করে। পরে পুনর্কার উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া নামিয়া

যায়। তথন লীলার স্বামী মদের ও নিদ্রার ঝোঁকে একেবারে সংজ্ঞাশৃন্ত। যোগেশ বাবু, আমার কথা আপনার বভ আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে, বোধ হয়; কিন্তু ইহার একটি বর্ণও মিথ্যা নহে-আমি এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। আপনার এই কেদ হাতে লইয়া প্রথমে আমি শশিভূষণের পারিবারিক বৃত্তান্তগুলি জানিতে চেষ্ট্রা করি। তা সে চেষ্টা যে একেবারে রুপা গেছে, তাহা নহে। তাহাতেই জানিতে পারি যে, শশিভ্ষণের হুইটি বিছানা ছিল। একটি বড়—সে বিছানায় লীলা তাহার ছোট ছেলেটিকে লইয়া শয়ন করিত। আর যেটি ছোট, দেইটিতে শশিভূষণ নিজে শয়ন করিত। তাহাদের এক, বিছানায় না শয়ন করিবার কারণ, শশিভূষণ অনেক রাত্রে মদ খাইয়া আসিত, যতক্ষণ না মুম আসিত, ততক্ষণ পড়িয়া পড়িয়া সে ছট্ ফট্ করিত। সেরপ অবস্থায় আরও ছুইটি প্রাণীর সহিত একত্রে শয়ন করা দে নিজেই অন্ত্রিধান্তনক বৈধি করিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিল। বিশেষতঃ নিতা মধ্যরাত্রে পার্শ্ববর্তী শিশুপুত্রের, তীব্রতম উচ্চ ক্রন্দনে বারত্রয় তাহার স্থনিজার ব্যাঘাত ঘটিবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। সে-দিন প্রাতঃকালে সকলেই লীলার মৃতদেহ তাহার স্বামীর বিছানায় থাকিতে দেখিয়াছিল। সেই স্ত্র অবলয়নে আমি ছইটি অনুমান করিতে পারিয়াছি। প্রথম অনুমান—সেদিন রাত্রে শশিভূষণ বেশি মদ পাইয়াছিল, তেমন থেয়াল ন। ক্রিয়া ঝোঁকের মাথায় ভ্রমক্রমে তাহার ন্ত্রীর বিছানায় শুইয়াছিল, এবং অনতিবিলম্বে দেইথানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। লীলা স্বামীকে নিদ্রিত দেখিয়া এবং তদবস্থ স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করা অমুচিত মনে করিয়া, নিজের ছেলেটিকে লইয়া অপর বিছানায় শয়ন করিয়াছিল। দ্বিতীয় অনুমান-এমন সময়ে কেছ গ্ৰাক্ষার দিয়া সেই অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। সম্ভব, সে এই

দম্পতীর এই অধূর্ব শয়ন-বাবস্থা পূর্ব হইতেই জানিত; স্কুতরাং অন্ধকারে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া স্বামীর পরিবর্ত্তে স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে ৷ এই ছইটি অনুমানের যথেষ্ট প্রমাণও আমি সংগ্রহ করি-য়াছি। তথন তাহাদের শয়ন-গৃহে যে অপর কেহ গোপনে উপস্থিত হুইয়ার্ছিল, তাহার প্রমাণ—সেই গালটার পাশে প্রাচীরের উপরে আমি হুই-তিনটি অস্পষ্ট পদচিছ্ এবং নীচে গলির ধারে অনেকগুলি সেই পদ-চিহ্ন স্বস্পষ্ট দেখিয়াছি। দেখানে অনেক গাছ-পালা এবং পাশেই আবার শশিভ্ষণের দ্বিতল অট্টালিকা, স্বতরাং দেই গলির ভাগ্যে রৌদ্রস্পর্শ স্থ্য .बह्कान घरि नाहे। ताहेकक त्मथानकात मार्षि विक मंग्राव्टामंदि रय, অনতিভ্ৰম কৰ্দম বলিলে অহাক্তি হয় না। তাহাতে সেই কাহারও পারের দাগগুলি দেখানে স্থগভীর ও বেশ পরিষ্কার অঙ্কিত হইয়াছিল। পরে অনেক কাজে লাগিবে স্থির করিয়া আমি সেই সকল পদ্চিক্তের মধ্যে যেগুলি মধিকতর গভীর এবং নিখুঁত, 'সেইগুলির উপরে গুছের কতকগুলা শুষ্ক পাতা কুড়াইয়া আগুণ ধরাইয়া দিই, সেই পদচিহ্নগুলি বেশ শুক হইরা আসিলে আমি ময়দা দিয়া একটি ছাপ তুলিয়া লই। দেই মাপেরই অতি অস্পষ্ট পদ্চিক্ত শশিভ্যণের শয়ন-গৃহের গ্রাক্ষের বাহিরে আলিদার উপরেও তুই-একটা দেথিয়াছি। আমার কথায় আর্থনার একটু সন্দেহ হইতে পারে যে, হত্যাকারী সেই অনতি উচ্চ প্রাচীর হইতে একেবারে কি করিয়া সেই অত্যাচ্চ দ্বিতর্লে উঠিল; কিন্তু সে সন্দেহ আমি রাথি নাই। হত্যাকারী সেইথানকার একটা জামের গাছ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। সেই জামগাছের গুঁড়ির কিছু উপরে কতকগুলি থুব ছোটনধর শাথা অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তা নামিবার সময়ে হউক বা উঠিৰার সময়েই হউক হত্যাকারীর পা লাগিয়া, দেওলার কতক ভাঙিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, কড়ক গাছেই ঝুলিতেছিল। এই সকল প্রমাণে এই হত্যাক্ষাণ্ডের ভিতরে যে আর একজন কাহারও অস্তিত্ব আছে—দে সম্বন্ধে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ এবং আপনার মতের সহিত একমক্ত হইতে পারিয়াছি । শশিভ্ষণ সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমি যাহা বলিলাম, আপনি কি এখন বেশ ব্রিতে পারিয়াছেন ?"

এইরপ জিজানাবাদের পর তিনি আমার উত্তরের জন্ম কণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া তন্ময়চিত্তে বলিতে লাগিলেন, "মোক্ষদা মেয়েটা ভারি চালাক—যতদ্র হতে হয়—ওঃ! বেটি কি বুদ্ধিমতী, সাবাদ্ মেয়ে বা হক!"

মামি তাহার সেই তন্ময়তার মধো একটু অবসর পাইয়া বিশিলাম, "ও: হরি! মাপনি তাহা হইলে এখন সেই মোক্ষদাকে দোবী ঠিক-——"

বাধা দিয়া, আমার মুখের দিকে ক্ষণমাত্রস্থায়ী একটা বিরক্তিবাঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহাস্তমুখে বলিলেন, "মোক্ষদা ? তাও কি সম্ভব ! একি কাজের কথা ? আপনি অভাস্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছেন দেখিতিছি— আপনি আমার নিখোক্তা— আপনার কাছে কথাটা আর অধিকক্ষণ গোপন রাখা ঠিক হয় না। অন্ত আর প্রমাণ দেখিইবার কোন আবগুক্তা নাই—আনি একেবারে 'হত্যাকারীকে আপনার প্রতাক্ষ করাইয়া দিতেছি।"

বলিতে বলিতে অক্ষয়কুমার বাবু উঠিলেন। ক্ষিপ্রহত্তে পথের দিক্কার একটি জানালা সশকে খুলিয়া ফেলিলেন। এবং জানালার সমুখভাগে ঝুঁকিয়া কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বংশীধ্বনি ফরিলেন।

### नवम পরিচেছদ।

নিদারুণ উৎকণ্ঠার আমার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল, এবং দৃষ্টি সমুখে সর্বপ-কৃত্বম নামক বিবিধ-বর্ণ-বিচিত্র ক্ষুদ্র গোলকগুলি নৃত্য ক্রিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

ক্ষণপরে ছইটি লোক সেই ঘরে প্রবেশ করিল। একজনকে দেখিবামাত্র পুলিস-কর্ম্মচারী বলিয়া চিনিতে পারিলাম। আর তাহার পাশের লোকটি সে-ই—গত রাত্রে যে বালিগঞ্জের পথ হইতে আমার বাড়ী পর্যাস্ত আমার অন্তসরণে আসিয়াছিল।

সেই লোকটির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া অক্ষয়কুমার বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এই লোকটিকে চিনিতে পারেন ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, যখন আমি থাপনার বাগান হইতে বাড়ী কিরিতৈ ছিলাম, তখন এই লোকটি আমার বাড়ী পর্যান্ত অনুসরণ করিষা আদিয়ীছিল; কিন্ত তাহার পূর্বেইহাকে আর কখনও দেখি নাই।"

অক্সকুমার বাবু বলিজেন, "নাঁ দেখিবারই কথা। আমারই আদেশে এই লোক আপনার অফুসরণ করিয়াছিল।" এই বলিয়া তিনি বিছাছেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নবাগতদ্যুকে বলিলেন, "তোমাদের ওয়ারেণ্ট বাহির কর, ইহার্ট নাম যোগেশ বাবু—ইনিই লীলার হত্যাকারী।"

কথাটা শুনিয়া বজ্রাহতের ভায় আমি সবেগে লাফাইয়া উঠিয়া দশ পদ পশ্চাতে হটিয়া গেলাম। এবং তেমন মধ্যাক্ত-ব্লোজ্জল দিবা-लाक्ष डेग्रीनिड हक्क हर्जुर्किक अन्नकांत्र प्रिश्चि नाशिनाम। এই বিশ্বজগতের সমুদয় শব্দ-কোলাহল আমার কর্ণমূলে যুগপৎ স্তান্তিত হইয়া গেল। গাঢ়তর গাঢ়তর গাঢ়তর অন্ধকারে চারিদিক ব্যাপিয়া ফেলিল। কতক্ষণ পরে জানি না—প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম, অয়দ্যমণে আমার হস্তদর শোভিত এবং সরিবদ্ধ হইয়াছে। অক্ষয় বাবু বলিতে-ছেন, 'साराम तातु, आभनात अन्न आधि इःथिত क्टेनाम। 'कि कतित ? कर्खवा आमामिरगत मर्सार्थ। आपनि सानिया-छनियाउ এইমাত্র মোক্ষদার ক্ষমে নিজের অপরাধটা চাপাইকেছিলেন ? তাহাতে आপনাকে वर् जान लोक विषया (वाध रुव ना। (म यांश रुषेक, যেদিন আপনি আমার সহিত প্রথম দেখা করেন, সেইদিন আপনার মুখে হত্যাবৃত্তান্ত শুনিবার মুমুমেই আমি কোন পুত্রে আসল ঘটনাটা ঠিক ব্রিতে পারিয়াছিলাম। সেইজগুই আপনার দেয় পুরস্কারের হাজার টাকা একটি দস্তরমত লেখাপড়া করিয়া কোন ভদ্রলোকের মধাস্ততায় জমা রাখিতে বলি। আপনিও তাহা রাখিয়াছেন। আর আপনিও জানেন, স্বধু হাত কথন কাহারও মুথে ওঠে না। দৈ যাহাই হউক, ইহাতেই আপনার স্থানের একটা মহৎ উদারতার গারিচয় পাওয়া যায়, শশিভূষণ আপনার ঘোরতর শক্ত হইলেও দে যে নির-পরাধ, তাহা আপুনি অন্তরে জানিতেন। আপুনার অপুরাধে যে তাহাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে.এই ভাবিয়া আপনার যথেষ্ট অত্যতাপ इटेट्ट **ब**टे हाजात होका <u>भ</u>तकारतत सृष्टिं। व्ययन इटे-हाति है खमान দেখাইয়া দিলে, আপনি যে একটা অর্বাচীনের হাতে কেসটা দেন मारे. म मश्रक जाननात जात कान मत्नर शाकित मा। रामिन

লীলা খুন হয়, ধৃদইদিন রাত দশটার সময়ে বাগানে আপনার সঙ্গে শশিভূষণের খুব একটা রাগারাগী হয়। এবং তাহাকে খুন করিবেন বলিয়া আপনি উচ্চকণ্ঠে শাসাইয়াছিলেন। অবশ্রুই আপনার সেই উচ্চকণ্ঠের শাসনগুলি সেই সময়ে শশিভূষণ ছাড়৷ আরও গুই-একজনের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। ইহার কিছুক্ষণ পরে শশিভূষণ তাহার ছুরি চুরিব কথা জানিতে পারে। শশিভূষণকে না বলিয়া সেই ছুরিখানি আপনি লইয়াছিলেন। অপপনার এই 'না-বলিয়া-ছুরি-গ্রহণ' সম্বন্ধে আমি ছুই-একটা প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছি। সেদিন শশিভূষণের তীক্ষতর কট্ন্তিতে আপনার রক্ত নিরতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আপনি বাড়ীতে ফিরিয়াও নিজেকে কিছুতেই সাম্লাইতে পারেন নাই; আপনি শশিভ্ষণকে হত্যা করিতে কৃত্যংকর হইয়া পুনরায় তাহার বাড়ীতে স্বাসিয়াছিলেন। এবং আপনার মাথায় হঠাৎ কি একটা প্ল্যান উদ্ভব হও-ষাঃ, আসিয়াই বৈঠকথানা ঘর হইতে ছুরিখানা 'না-বলিয়া-হস্তগত-কর। নামক পাপে লিপ্ত হইয়া আদেন। তথন একজন পরিচারিকা আপনাকে দেখিয়াছিল। আপনি ভদ্রলোক, সে ছোট লোক স্থতরাং তথন সে আপনার উপরে এরূপ একটা গহিত সন্দেহ করিতে পারে নাই। এদিকে ষধন এইঞ্প ছুই-একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আরম্ভ ও সমাপ্ত চইয়া গেল, তথনও শশিভূষণ সেই বৈঠকথানাৰ ছাদে বদিয়া মদ থাইতেছিল। উভানে আপনাদের সেই বাগ্বিতগুার পরে আপনি যথন চলিয়া গেলেন—কোন ছজের কারণে শশিভূষণের মনে একটা বড় অস্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত হয়। এবং সেই অস্নাচ্চন্দ্য দূর করিবার জন্ত সে আবার বৈঠকথানা ছাদে উঠিয়া মন্তপান অচরস্ত করিয়া দেয়। মদেই লোকটার মাথা খাল্যা দিয়াছিল। যতটা পারিল, বসিয়া বসিয়া খাইল। তাহার পর বাকীটা নোতলের মুখে ছিপি আঁটিয়া যথন বৈঠকথানা খরের আল্মারীতে

#### CALCALIDE THE ALL ALLA

রাথিতে যায়—তথন দেথে আল্মারী থোলা রহিয়াছে এবং ছুবিথানি নেখানে নাই। দেখিয়া প্রথমে একটু চিস্তিত হইল। তাহার পরু ছই-একবার এদিক-ওদিক খুঁজিয়া না পাইয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। এবং লীলাকে ছুরির সহসা অদৃশু হওয়ার কথা বলিল। মেই সময়ে তাহার শয়ন-গৃহের পার্শ্বন্থ গলিপথে মোক্ষদা কোন লোককে দাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। মোক্ষদাকে আমি সেই লোকের নাম জিজ্ঞাস। क बाग्र तम वर्षा जीशांक तम तहत्व ना, शृत्स कथन ७ तत्थ नाहे। তথন আমি একটা কোশল করিয়া আপনাকে তাহার সম্মৃথে নিয়ে গাই: আপনি তাহার মুথে তথন যে দকল কথা গুনিয়াছিলেন, তাহা ভাণমাত্র; সামিই তাহাকে এইরূপ একটা অভিনয় দেখাহতে শিখাইয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক,মোক্ষদা আপনাকে দেখিবামাত্র চ্রিনিতে পারে। তথন রহস্টা অনেক পরিদার হইয়া আদিল। তাহা হইলেও কেবল মোক্ষদার কথায় আমি বিশ্বাদ করি নাই—দেটা ডিটেক্টিভদিপের স্বধর্ম ও নছে। আর যাহা হঁউক, সেই প্রাচীরের পার্মবর্তী পদচিছাগুলি মিলাইয়া দেখিবার একটা স্থযোগ দেই দঙ্গে ঠিক •করিয়া লই। সেই-জ্ঞ আপনাকে আমার বাগান্বাড়ীতে গিয়া হল্ ঘরে যাইতে সবে-মাত্র-বিলাতীমাটি-দেওয়া সোপানে নগপদে অতি সন্তর্পণে উঠিতে হয়। তাহাতে দেই সভোমাজ্ঞিত বিলাতীমাটিতে আপনার পায়ের যে সুব দাগ পড়ে, আমি দেইগুলির সৃষ্টিত ময়দার ছাপে তোলা সেই গলি পথের দাগগুলি মিলাইয়া বুঝিতে পারি-**⇒**দকলই এক পারের চুহ্ন এবং সেই পা মহাশুষেরই।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নিজের হস্তাব্মধণ করিতে করিতে অতি উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন, "মোক্ষদা বেটি ভারি চালাক—ভারি বৃদ্ধিমতী—দাবাদ্
নেয়ে যা হোক — যতদুর ফিচেল হতে হয়। কি জানুেন, যোগেশ বাবু, তাহা ইইলেও,

আমি মোক্ষদার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি নাই। আপনাদের महिजन्माकारकारीन तम यनि आमात्र कथा आभनात्क विनन्ना निन्ना शात्क, যে আমি আপনাকে ফাঁলে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি; অথবা আপনি কৌশলে ত্বাহার মুথ হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লইয়া আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া থাকেন, এই আশকা করিয়া আমি এই লোককে তথন আপনার বাড়ী পর্যস্ত আপনার অনুসরণ করিয়া দেখিতে বলিয়াছিলাম। আপনি বাড়ীতে যান, ধি আর কোথার ষাুন-কি করেন, আপনার মুথের ভাব কি রকম, এই সব লক্ষ্য कतिरा विवास किया हिलाम । यथन आश्रीन वाष्ट्रीरा अति कतिरान, · এই লোক তাহার পর আপদার বাড়ীর সমুথে হইঘটা অপেক্ষা করিয়া ু যথন আর জংগনাকে ঝাহিরে আসিতে দেখিল না—তথন নিশ্চিন্ত মনে • ফিরিয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল। তাহার পর আপনার নামে আজ ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া আমার কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন করিলাম। বলিতে কি, অনেক খুনের কেদ্ আমার হাতে আদিয়াছে, তার মধ্যে একটা ছাড়া এমন অভুত কোনটাই নয়। য়াহা হউক, এখন ব্ঝিলেন, শশিভূষণ নিরপরাধ এবং হত্যাকাবী কে ?"